



100 টিভাষায় আমরা ইসলাম প্রচারে সক্রিয়

## Islamhouse.com

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة هاتف: ٩٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 1 14454900 FAX: +966 1 14970126







# मूद्राषुम स्वान्

(সূরা ফাতিহা)

سورة الصلاة



الـمسابـقة الـثقــافية الرمضانية السابعة عشر للـجــالــيــــات ١٣٤١هـ



(সূরা ফাতিহা) যার পঠনে মসজিদসমূহ গুঞ্জরিত, কিন্তু.....

*প্রণয়নে :-*ড. আব্দুল হাকীম বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বা-সিম

سورة الصلاة

باللغة البنغالية

অনুবাদে %-আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

(2)

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر القاسم ، عبدالحكيم عبدالله

سورة الصلاة ترتج بها المساجد والمصليات ولكن باللغة البنغالية. عبدالحكيم عبدالله القاسم . - الرياض ، ١٤٣١هـ

... ص ؛ ....سم

ردمك: ٣-٢-١٩٩٠، ٣-١٠٢٠ د

١ - القرآن - سورة الفاتحة - تفسير أ. العنوان

1271/900

ديوي ۲۲۷٫۲

رقم الإيداع: ٥،٥٥/١٣٤١ ردمك: ٣-٢-١٩٩١،٩-٣٠٢

ভূমিকা ২ অবতরণিকা ১৪ প্রথমতঃ সূরা ফাতিহার অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল ১৪ দিতীয়তঃ সূরাটির কিছু ফযীলত ও মাহাত্যা ১৫ সূরাতুল ফাতিহাহ ১৮ আল-বাসমালাহ ১৯ 'বাসমালা'র অর্থ ১৯ আর-রাহ্যান (অনন্ত করুণাময়) ২২ আর-রাহীম (পরম দয়াময়) ২৪ 'বাসমালাহ' কি সূরা ফাতিহার অংশ? ২৭ প্রথম আয়াত ৩০ বান্দার সবচেয়ে বড় সত্য কথা 'আল-হামদু লিল্লাহ' ৩০ আল্লাহর প্রশংসা সর্বাবস্থায় ৩৩ দ্বিতীয় আয়াত ৩৮ তৃতীয় আয়াত ৩৯ চতুৰ্থ আয়াত ৪৭ 🕸 ইবাদতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪৮ 🚳 শর্য়ী ইবাদত অকৃত্রিম ভালবাসার দলীল ৫৩ ক্রি শতঃস্ফূর্তভারে ইবাদত ও বাধা হয়ে ইবাদত ৫৪

- 🚳 দাসত্ত্বের মাহাত্যা ৫৬
- 🕸 সৃষ্টির পরস্পর সাহায্য প্রার্থনা এবং সৃষ্টির স্রষ্টার কাছে সাহায্য প্রার্থনার অর্থ ৫৯
- 🕲 'ইয়াাকা নাস্তাঈন' সবচেয়ে বেশি উপকারী দুআ ৬০
- 🕸 'ইয়্যাকা না'বুদু অইয়াাকা নাস্তাঈন'-এ রয়েছে তওহীদ ও বিনয় ৬১
- 🕸 'ইয়াকা না'বুদু অইয়াকা নান্তাঈন'-এ জাবারিয়াহে ও ক্রাদারিয়াহের মতবাদের খণ্ডন ৬৩

🕲 মানুষ ইবাদত ও সাহাযা প্রার্থনায় চার ভাগে বিভক্ত ৬৪

এই আয়াতে ইবাদতকে সাহায্য প্রার্থনার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে
কেন? ৬৫

ভারপ্রাপ্ত বান্দা কর্তৃক কোন্টা আগে ঘটে ঃ ইবাদত, নাকি
সাহায্য প্রার্থনা? ৬৬

পঞ্চম আয়াত ৬৭

🕲 হিদায়াতের অর্থ ৬৮

🕲 সূরা ফাতিহায় হিদায়াতের উদ্দেশ্য ৭২

সুরাত্বে মুস্তাক্বীমের ব্যাখ্যা এবং সরল ও বাঁকা পথের মারে। পার্থক্য ৭৫

🕸 সিরাত্বে মুস্তাকীম সম্বন্ধে উলামাগণের মতামত ৭৭

🚳 একটি সূক্ষা তত্ত্ব ৮৬

ষষ্ঠ আয়াত ৮৯

🕲 নিয়ামতপ্রাপ্ত কারা? ১০

সপ্তম আয়াত ১৬

🕲 ক্রোধভাজন জাতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৭

🚳 পথভ্রম্ভ জাতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১১

🕲 ইয়াহুদীদের ক্রোধভাজন এবং খ্রিষ্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ ১০০

(ক্রাধভাজন ও পথস্রষ্ট হওয়ার গুণ কি কেবল ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরই? ১০৪ ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের অনুরূপ মুসলিমদের কতিপয় আমল ১০৭ অর্ধেক ফাতিহায় সম্প্রীতি ও সম্পর্কছিন্নতার ঘোষণা ১০৯ ফাতিহার দুআয় 'আমীন' বলা ১১০

পরিশিষ্ট ১১১





### অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آلـــه وصــحبه أجمعين.

'সূরাতুস স্নালাহ' আসলে সূরা ফাতিহার একটি নাম। এ সূরা কুরআনের জননী, কুরআনের প্রধান অংশ, কুরআনের ভূমিকা, কুরআনের সারাংশ।

এতে রয়েছে একমাত্র কেবল আল্লাহর ইবাদত করার কথা এবং কেবল তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার কথা। কিন্তু অধিকাংশ নামাযী তা করে না।

এতে রয়েছে সরল পথে চলার কথা। কিন্তু অধিকাংশ নামাযীই বাঁকা পথে চলে।

এতে রয়েছে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের পথে না চলার কথা। কিন্তু অধিকাংশ নামাযীরাই তাদের পথে চলে।

সোজা সরল পথ, মধামপন্থীদের পথ; অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞার মাঝামাঝি পথ, রাফেযাহ ও নাসেবার মাঝামাঝি পথ, জাবারিয়্যাহ ও ক্নাদারিয়্যার মাঝামাঝি পথ; কিন্তু অধিকাংশ নামাযী মধামপন্থী নয়।

কারণ কি?

রাস্তার ধারে এক সুন্দর দেওয়ালে লেখা আছে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না করিলে জরিমানা লাগিবে।'

কিন্তু অনেকে এসে সেই লেখার উপরেই পেশাব করছে। ব্যাপারটা কি? ব্যাপার চারটির মধ্যে একটি হতে পারে ঃ-

- ক) দেওয়ালের গায়ে যা লেখা আছে, পাশে দৃষ্টি-আকর্যী জিনিস থাকার কারণে তারা তা ধেয়ান দিয়ে দেখে না।
  - (খ) দেওয়ালের গায়ে যা লেখা আছে, তারা তা পড়তে জানে না বা বুঝে না।

র

2

5

8

- (গ) পড়তে পারে, কিন্তু ভুল পড়ে; তারা পড়ে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে জরিমানা লাগিবে!' সুতরাং তারা জরিমানা দেওয়ার ভয়ে পেশাব করেই যায়!
  - (ঘ) পড়তে পারে, বুবো ও জানে; কিন্তু মানে না, গুরুত্ব দেয় না।

নামাযীদের অবস্থাওঁ তাদের মতই হতে পারে। আর এ জনাই মুহতারাম লেখক আফসোস ক'রে শিরোনামায় লিখেছেন, 'যার পঠনে মসজিদসমূহ গুঞ্জরিত, কিন্তু...।'

কিন্তু তাতে যেন কোন লাভ হয় না, কোন ফল পরিদৃষ্ট হয় না; না আরবী জানা আরবে, আর না আরবী অজানা আজমে!

মুহতারাম লেখক এহেন করণ অবস্থা লক্ষ্য ক'রে 'সূরাতুস স্নালাহ' রচনা করেন। যদি আল্লাহ এর দ্বারা কোন আরাবীকে উপকৃত করেন। বইটি 'আল-বায়ান' পত্রিকার পক্ষ থেকে ছেপে বিনামূলো বিতরণ করা হয়। অতঃপর তিনি সরাসরি আমাকে মোবাইল যোগে এটির অনুবাদ করতে বলেন। আমিও সেই আশা রেখে অনুবাদ করি, যদি আল্লাহ এর দারা কোন বাঙ্গালী ভাইকে উপকৃত ক'রে সরল পথে পরিচালিত করেন।

হিদায়াতের মালিক আল্লাহ, হিদায়াত তাঁরই নিকট প্রার্থনীয়। আমরাও সর্বদা সকল কাজে তাঁরই কাছে হিদায়াত চাই। হে আল্লাহ! তোমাকে চিনতে, তোমার ইবাদত করতে, তোমার কথা বলতে, লিখতে ও মানুষের মাঝে প্রচার করতে আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, হিদায়াতের পথে পরিচালিত কর, মধাবতী পন্থায় আমাদেরকে অবিচলিত রাখ। নিশ্চয় তুমি পরম দয়াবান, করণাময়।

বিনীত---অনুবাদক আব্দুল হামীদ আল-ফাইয়ী ১০/১০/২০০৯খ্রিঃ ২১/১০/১৪৩০হিঃ



সূরাত্স সালাত (সূরা ফাতিহা) যার পঠনে মসজিদসমূহ গুঞ্জরিত, কিন্তু...

श्रीनशत्न %-ড. আব্দুল হাকীম বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্রা-সিম

অনুবাদে %-আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

## ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغَفُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللّه مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَسَيئاتِ أَعَمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللّه فَلا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادي لَهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاّ اللّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُصَلّاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ النَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِه ولا اللّه ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُصَلّمُونَ }، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا ونِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَاءُلُونَ بِهُ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلُ اللّهَ مَلَامُونَ } به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ مَنْوا عَظِيمًا }. فَوْزُا عَظِيمًا }.

বক্ষমাণ পুস্তিকাটি সেই অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণারই একটি অংশমাত্র, যার আদেশ মহান আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِه وَلَيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَاب}

অর্থাৎ, আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। (সূরা স্বাদ ২৯ আয়াত)

অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণার উদ্দেশ্য হল, কথার পশ্চাতে, তার শেষে এবং তাতে শামিল ও তার সম্ভাব্য পরিণতি তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে একটু থেমে গভীরভাবে ভাবা।

মহান আল্লাহ কুরআন অনুধাবনের ব্যাপারে মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন; তিনি বলেছেন,

{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا } (8 ) سورة محمد

অর্থাৎ, তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মাদ ২৪ আয়াত)

মুফাস্সির কুরত্ববী উক্ত আয়াত তথা অনুরূপ আরো অন্যান্য আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ ক'রে কুরআনের অর্থ জানার জন্য তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজেব বলেছেন। (তফসীর কুরত্ববী, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের তফসীর, ই'রাবুল কুরআন আন্-নাহহাস ১/৪৭৪)

পক্ষান্তরে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বর্জন করার জন্য মহান আল্লাহ কাফেরদের নিন্দা করেছেন; তিনি বলেছেন,

{أَفْلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقُول }

অর্থাৎ, তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? (সূরা মু'মিনূন ৬৮ আয়াত)

সুতরাং প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মানব-দানব সকলের জন্য জরুরী হল কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করা, তা অনুধাবন করা এবং এই প্রিয় গ্রন্থের আয়াতসমূহের অর্থ বুঝা, যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! সুতরাং আমাদের উচিত, আমাদের অন্তরের তালা ভেঙ্গে ফেলা এবং অন্তরের উচিত, আল্লাহর 'রহ' (কুরআন) ও 'নূর' (আলো) থেকে নিজের খোরাক সংগ্রহ করা। তিনি বলেন, ঠিটো أُوْ حَيْنَا إِلْيُكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ }

وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءِ مِنْ عَبَادِنَا } (১২) سورة الشورى অর্থাৎ, এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রহ (কুরআন)। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান কি।

পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। (সুরা শুরা ৫২ আয়াত)

আল-কুরআন মানুষের জন্য হুজ্জত ও দলীল। এ ব্যাপারেও লোকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মহানবী ﷺ বলেছেন, "কুরআন তোমার সপক্ষে দলীল অথবা বিপক্ষে।" (মুসলিম ২২৩নং)

ভাইজান! ধরে নিন, আপনার নিকট একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এল, তার উপর কোন আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর লাগানো আছে। তাতে এক মিলিয়ন ডলার, ইউরো অথবা ইএন্ পুরস্কারের কথা ঘোষণা আছে। চিঠির মেয়াদ অনুত্তীর্ণ থাকে। তাতে এমন কিছু বিষয় লিখিত আছে, যা দেখে মনে হয়, সেগুলি উক্ত পুরস্কার লাভের শর্তাবলী।

তখন আপনি ঐ চিঠি নিয়ে কি করবেন বলুন তো?

নিশ্চয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা যত্ন-সহকারে নিয়ে সত্বর এমন লোকের কাছে যাবে, যে তাকে অনুবাদ ক'রে শোনাবে এবং নিশ্চয় সে এমন অনুবাদকের অনুবাদ ছাড়া সম্ভষ্ট হবে না, যে সবচেয়ে উত্তম ও নির্ভরযোগ্য। পরন্ত সে তাকে সর্বচেষ্টা ব্যয় করার অসিয়ত করবে, যাতে অনুবাদ সঠিক ও সৃক্ষা হয়!

নিশ্চয় তার এ আচরণ মন্দ নয়। মানুষ যদি অর্থ উপার্জনে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তার আশায় অপেক্ষা করে, তাহলে তা সঠিক ও হালাল উপায়ে হলে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

কিন্তু পত্র যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মানুষের পক্ষ থেকে না হয়, সে পত্রে যদি স্বয়ং সুস্পষ্ট সত্য মা'বূদ মহান আল্লাহ বিবৃতি দিয়ে থাকেন, তাহলে তৎপরতা কি হওয়া উচিত? হাসান বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কুরআনকে তাঁদের প্রতিপালকের তরফ থেকে আসা পত্র মনে করতেন। ফলে তাঁরা রাতে তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতেন এবং দিনে সেই অনুযায়ী আমল করতেন।' (ইহয়াউ উল্মিদ দ্বীন ১/৭৫, আল-মুহার্রারুল অজীয ১/৩৯, আত্-তিব্য়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন ৫ অধ্যায়)

মহান আল্লাহ সূরা ক্যামারের চার জায়গায় উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁর কিতাবকে সহজ ক'রে দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন,

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكُم }

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সুরা ক্রামার ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত)

সূতরাং মহিমময় প্রতিপালকের নিকট আমাদের দুআ করা উচিত, যাতে তিনি তাঁর কিতাব দ্বারা উপকৃত ক'রে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

اَللَّهُمَّ إِنَّا عَبِيْدُكَ وَبَنُو عَبِيْدِكَ وَبَنُو إِمَائِكَ، نَاصِيَتُنَا بِيَدِكَ، مَاضِ فِينَا حُكْمُ كَ عَدْلُ فِينَا قَضَاؤُكَ، نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمَ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي عَدْلُ فِينَا قَضَاؤُكَ، نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمَ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي عَدْلُ مَا أَوْ عَلَّمَتُهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عَلْمِ الْغَيْبِ عِنْدِكَ، أَنْ كَتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عَلْمِ الْغَيْبِ عِنْدِكَ، أَنْ تَحْفَلُ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَنُورَ صُدُورُ نَا وَجَلاَءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابٍ هُمُومِنَا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমরা তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমাদের ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমাদের জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমাদের ভাগালিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমরা তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি——যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত কর, আমাদের বক্ষের জ্যোতি কর, আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমাদের উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। এটি উল্লেভ দুকিন্তা দূর করার দুআ। দুআটি একবচন শব্দে সুলাহতে

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ 🐞 কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা করেছেন ঃ ইমাম আহমাদ মুসনাদ ১/৩৯১, হাদীস নং ৩৭১২, ১/৪৫২, হাদীস নং ৪৩১৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/২৫৩, হাদীস নং ৯৭২, মুম্ভাদরাকুল হাকেম ১/৬৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৯৯নং)

অতঃপর আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, যাতে আমরা আমাদের প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ প্রতিপালকের বাণী অনুধাবন করতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত যে, হৃদয়ের মধ্যে কুরআনের বসন্ত কি? তাতে কি ঈমান উদ্গত ও প্রতিপালিত হয়ে সেই বৃক্ষের মত হয়েছে, যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (8 \$) تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِالْذِنِ رَبِّهَا} (٤٤) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব সময়ে ফল দান করে। (সূরা ইবাহীম ২৪-২৫ আয়াত)

অতঃপর কুরআনের সাহচর্যে কি সেই বৃক্ষের বাড়-বৃদ্ধি, দৃঢ়তা, সৌন্দর্য ও ফলদান-ক্ষমতা বর্ধিত হয়েছে?

মালেক বিন দীনার বলেন, 'হে আহলে কুরআন! ঈমান তোমাদের হৃদয়ে কি রোপন করেছে? নিশ্চয় কুরআন মু'মিনের বসন্ত; যেমন বৃষ্টি ভূমির বসন্ত। মহান আল্লাহ আকাশ থেকে ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সে বৃষ্টি পায়খানা করার জায়গাতে পৌছে। সেখানে কোন বীজ থাকলে জায়গা নোংরা হলেও তা অম্বুরিত ও শস্য-শ্যামল হয়ে সুন্দরভাবে আন্দোলিত হতে কোন বাধা পায় না। সুতরাং হে কুরআনের বাহকেরা! কুরআন তোমাদের হৃদয়ে কি রোপন করেছে? কোথায় একটি সূরার হাফেয়রা? কোথায় দু'টি সূরার হাফেয়রা? তোমরা তাতে কি আমল করেছ?' (হিল্য়াতুল আওলিয় ২/৩৫৮-৩৫৯)

প্রত্যেকের উচিত, নিজের হৃদয় নিয়ে ভেবে দেখা।

তাতে কি আল-কুরআনের আলো পৌছেছে এবং সে তা সাদরে গ্রহণ

ক'রে এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, সে আল্লাহর আলো দারা দর্শন করে? আল্লাহর নিকট প্রিয় জিনিসকে নিজের নিকট প্রিয় মনে করে, অপ্রিয়কে অপ্রিয় মনে করে, শক্তিশালীকে শক্তিশালী এবং দুর্বলকে দুর্বল মনে করে, নশুরকে নশুর এবং অবিনশুরকে অবিনশুর মনে করে, সম্মানীকে সম্মানী এবং মানহীনকে মানহীন মনে করে? এইভাবে (সে সবকিছুকে মহান আল্লাহর সম্বৃষ্টির মানদণ্ডে বিচার ক'রে থাকে)?

হাা, আল্লাহর কসম! এই ইলাহী বার্তা নিয়ে যদি আমরা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা না করি এবং সেই অনুযায়ী কর্ম বর্জন করি, তাহলে আমাদের মহাবিপদ অনিবার্য। আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দরুন নানা শাস্তি আমাদের উপর আপতিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

विद्यो वेंदिले वेंदिले वेंदिल वेंदिल केंद्राकें केंद्र केंदिले हें केंदिले केंदिल केंदिल केंदिल केंदिल केंद्र के

প্রেরিত বার্তা। যে বার্তা তাকে উপদেশ গ্রহণ করতে, শিক্ষা নিতে, চিন্তা-গবেষণা করতে ও আমল করতে আহবান জানায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٤٩) سورة القلم

অর্থাৎ, তা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশই। (সুরা ক্বালাম ৫২ আয়াত)

{إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٩٩) سورة التكوير

অর্থাৎ, এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র। (সূরা তাকবীর ২৭ আয়াত)

{كُلَّا إِنَّهُ تَذْكُرَةً (8) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ } (٤٠) سورة المدثر

অর্থাৎ, না এটা হবার নয়। নিশ্চয় এ (কুরআন) উপদেশ বাণী। অতএব যার ইচ্ছা সে উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা মুদ্দাস্সির ৫৪-৫৫ আয়াত)

{كُلَّا إِنَّهَا تَذْكَرَةً ( ﴿ ﴿ ﴾ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ } ( ﴿ ﴿ ) سورة عبس

অর্থাৎ, কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে সে তা সারণ রাখবে (ও উপদেশগ্রহণ করবে)। (সুরু অবস ১৮১২ আছে)

ধীরে ধীরে সঠিকভাবে উচ্চারণ ক'রে অর্থ অনুধাবন ক'রে কুরআন পাঠ করা—না বুঝে আবৃত্তি করার মত বেশি বেশি পাঠ করার চেয়ে উত্তম।

আবূ জামরাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, 'আমি খুব দ্রুত গতিতে কুরআন পড়তে পারি। হয়তো বা এক রাতে এক অথবা দুই বার কুরআন খতম ক'রে ফেলি!'

ইবনে আব্বাস বললেন, 'তুমি যা কর, তার মত করার চাইতে একটি সূরা পাঠ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তোমাকে যদি করতেই হয়, তাহলে এমনভাবে পাঠ কর, যাতে তোমার কান শুনতে পায় এবং হাদয় বুঝতে সক্ষম হয়।' (বাইহাকী, সুনান কুবরা ৪৪৯ ১নং)

কেবল বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তেলাঅত করাই কুরআনকে অধিকভাবে বুঝার জন্য একমাত্র পথ নয়; কারণ অনেক সময় পাঠকের

র্গ। যে বার্তা তাকে উপদেশ গ্রহণ করতে, শিক্ষা নিতে, চিন্তা-্রতে ও আমল করতে আহবান জানায়। মহান আল্লাহ বলেন, {وَمَا هُوَ إِلَّا ذَكُرٌ لَّلْعَالَمِينَ } (٢٩) سورة القلم া তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশই। *(সূরা ব্বালাম ৫২ আয়াত)* {إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٩٩) سورة التكوير তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র। *(সূরা তাকবীর ২৭ আয়াত)* {كُلًّا إِنَّهُ تَذْكُرَةً (8) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ } (٧٤) سورة । এটা হবার নয়। নিশ্চয় এ (কুরআন) উপদেশ বাণী। অতএব উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা মুদ্দাস্সির ৫৪-৫৫ আয়াত) {كُلًّا إِنَّهَا تُذْكَرَةٌ (١٤) فَمَن شَاء ذُكُرَهُ } (١٤) سورة স্ফনো (এরপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা া সারণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। (সূরা অবস ১১১২ অয়ত) সঠিকভাবে উচ্চারণ ক'রে অর্থ অনুধাবন ক'রে কুরআন -না বুঝে আবৃত্তি করার মত বেশি বেশি পাঠ করার চেয়ে

রাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, 'আমি খুব দ্রুত আন পড়তে পারি। হয়তো বা এক রাতে এক অথবা দুই বার ম ক'রে ফেলি!'

রাস বললেন, 'তুমি যা কর, তার মত করার চাইতে একটি রা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তোমাকে যদি করতেই এমনভাবে পাঠ কর, যাতে তোমার কান শুনতে পায় এবং সক্ষম হয়।' (বাইহাকী, সুনান কুবরা ৪৪৯ ১নং)

ারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তেলাঅত করাই কুরআনকে বুঝার জন্য একমাত্র পথ নয়; কারণ অনেক সময় পাঠকের অনুধাবনের মাধ্যম সঠিক অর্থ হাদয়ঙ্গ কুরআন অনুধ কুরআনে ব্যবহৃত (যের-যবর-পেশ-বর্ণনাভঙ্গি ও ব্য সাহাবাগণ ও তাঁটে সম্যক ধারণা থাকা সংগ্রহ করতে পার পারবে। তখন ত ব্যাপারে মহান আঃ (এটা

অর্থাৎ, আমি এ
মানুষ এর আয়াত
উপদেশ। (সূরা স্লাদ ২
সূতরাং যা আম
গোটা মুসলিম সমা
চিন্তা-গবেষণা কর
(তফসীর) পাঠ ব
হাসানাইন মাখলুফে
বড় হল ডক্টর মু
সিরাজ ফী গারীবিল

(১ কুরআন অনুধাবনের বিষয়ে শায়খ সালমান বিন অতঃপর সংক্ষিপ্ত এজমালী তফসীর-গ্রন্থ পাঠ করবে। যেমন, 'আত্-তাফসীরুল মুয়াস্সার, যুবদাতুত্ তাফসীর, তাফসীরুস সা'দী ইত্যাদি।

অতঃপর তার চাইতে অধিক বিস্তারিত তফসীর-গ্রন্থ পাঠ করবে। সেই সাথে এই উম্মতের সলফ ও শ্রেষ্ঠ শতাব্দিগুলির উলামার মতামত---বিশেষ ক'রে আক্রীদার বিষয়াবলীতে তাঁদের উক্তি বুঝার চরম আগ্রহ রাখবে।

অতঃপর কুরআন অনুধাবনের পরপর সেই অনুযায়ী আমল করবে। যাতে ভারপ্রাপ্ত মুসলিম তার তিন জগতে---ইহজগতে, মধ্যজগতে (কবরে) ও পরজগতে প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে।

অ গেল আমভাবে কুরআন অনুধাবন করার কথা। বাকী খাসভাবে সূরা ফাতিহার আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা অন্যান্য আয়াত থেকে অধিক তাকীদপ্রাপ্ত। যে সূরা হল 'আমৃদুস স্থালাহ' (নামায়ের খুঁটি) এবং 'উম্মুল কুরআন' (কুরআনের মা, প্রধান অংশ, ভূমিকা)। সূতরাং আমাদের প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ নামায়ে ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় এই চিন্তা রাখত যে, সে তার প্রতিপালকের সাথে সত্য-সত্যই নিরালায় আলাপ করছে (তাহলে কতই না সুন্দর হত)! যেহেতু তাতে রয়েছে বান্দা ও রাব্ধুল আলামীনের মাঝে কথোপকথন। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ ক'রে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা

করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, ﴿الرَّحْنِ الرَّحِيمِ﴾ তখন আল্লাহ

বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, ﴿اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

সূরা ফাতিহার রয়েছে বিরাট মর্যাদা। বান্দা সর্বদা এ কথার মুখাপেক্ষী যে, আল্লাহ তাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। সুতরাং সে এই দুআর লক্ষ্যের মুখাপেক্ষী। কেননা এই 'হিদায়াত' বা পরিচালনা ছাড়া কেউ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে না এবং সুখ ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। আর যে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে হয় ক্রোধভাজনদের অন্তর্ভূত, নতুবা পথল্রন্টদের। পরন্ত আল্লাহর তওফীক ছাড়া সে হিদায়াত অর্জন মোটেই সম্ভব নয়। সেল্ফু' দক্ষাল্য ১৪৮০।

সূরা ফাতিহার দুআ একটি মহান প্রার্থনা ও গুরুত্বপূর্ণ যাচনা।

<sup>ি</sup> কাউকে সকল কর্ম সোপর্দ করার অর্থ হল, সবকিছুর দায়িত্বভার তাকে প্রদান করা এবং তাতে তাকে ফায়সালাকারী মানা। বলা বাহুল্য, মু'মিন কিয়ামতের দিনের সকল ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে। সূতরাং এখানে মহান আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ক'রে তাঁর গৌরব বর্ণনা করা হয়।

প্রার্থনাকারী যদি এই প্রার্থনার কদর জানত, তাহলে তা নিজের অভ্যাসে হ পরিণত করত এবং নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সর্বদা এ প্রার্থনা করত। এ যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন দুআ নেই, যা এতে শামিল ব নেই। তাই এই প্রার্থনা উক্ত মর্যাদাপূর্ণ বলেই আল্লাহ সকল বান্দার উপর দিবারাত্রে পুনঃ পুনঃ পাঠ করাকে ফর্য করেছেন। অন্য কোন দুআ এর বিকল্প হতে পারে না। আর এখান থেকেই নামা্যে সূরা ফাতিহা অবধার্য হ হওয়ার কথা জানা যায়। আর এ কথাও জানা যায় যে, তার স্থলে এমন কোন (সূরা বা দুআ) নেই, যা তার পরিবর্ত হতে পারে। (বাদাইউত তাফসীর বি

মুসলিমরা তাদের নামাযের প্রত্যেক রাকআতে এই মহান দুআ দারা প্রথিনা ক'রে থাকে। আর সমস্ত মসজিদ ও নামাযের মুসাল্লা তার শেষে 'আমীন' বলার শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাদের অনেকেই তার অর্থ বুঝে না। তাদের কাউকে যদি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন যে, ক্রিফি কি প্রার্থনা করলে?' তাহলে দেখবেন, সে ইতস্তত করছে এবং ত্র কোন উত্তর দিতে পারছে না!

অথচ বিদিত যে, দুআ কবুল না হওয়ার একটি কারণ হল দুআর অর্থ না জানা। যেহেতু তা দুআতে এক শ্রেণীর উদাসীনতা ও অমনোযোগিতা। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমরা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার একীন রেখে দুআ কর। আর জেনে রেখো যে, উদাসীন অমনোযোগী হাদয় থেকে আল্লাহ দুআ কবুল করেন না।" (তির্রামী ৩৪৭৯, তাবারানীর আওসাত ৫১০৯,হাকেম ১/৪৯৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৪নং, আলবানী সহীহ বলেছেন)

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রেখে কিছু সময় বসে এই পুস্তিকার পঙ্কিগুলি পাঠ করুন। চেষ্টা করুন দ্বিতীয়বার পাঠ করার। কারণ পুনঃপাঠ অধিক প্রশংসনীয়। সম্ভবতঃ তা দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাকে উপকৃত করবে।

প্রিয় পাঠক! আপনি যখন এই দুআ পাঠ করবেন, তখন যেন আপনার

ক্রদয়ও আপনার জিহ্বার সাথে একীভূত হয়। যেহেতু যা জিভে বলা হয় এবং অন্তরে স্থান পায় না, তা নেক আমল হয় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ } (د لا) سورة الفتح

অর্থাৎ, তারা মুখে তা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। (সূরা ফাত্হ ১১ আয়াত, তাফসীরুল ফাতিহাহ ৩৬পঃ)

জেনে রাখুন যে, যে বিষয়ে দুআ করতে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, সে বিষয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করতেও আপনি আদিষ্ট। আর তা হল, কেবল আল্লাহর ইবাদত করা ও কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়া। মেজমুউ ফাতাওয়া ১৪/৮)

সুতরাং এই দুআয় একত্রিত হবে হৃদয়, জিপ্পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ।
এই মহান দুআ যাতে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, তারই আশায় আমি
এর অর্থাবলী এই পুস্তিকায় সংকলন করেছি। যাতে দুআকারী সেই সকল
অর্থ খেয়াল রেখে দুআ করে এবং পরিপূর্ণরূপে ও সর্বসুন্দরভাবে তার
প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

সংকলক

আব্দুল হাকীম বিন আব্দুর রহমান আল-ক্রাসেম



### অবতরণিকা

সূরাটির অর্থাবলী বর্ণনার পূর্বে অবতরণিকায় দু'টি বিষয়ে কিছু বলতে চাই। প্রথমতঃ নবী ﷺ-এর উপর সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল এবং দ্বিতীয়তঃ সংক্ষেপে এর কিছু মাহাত্য্য। এতে সূরাটির মর্যাদা বর্ণনা ও তার অর্থ উপলব্ধি করতে প্রভাব রয়েছে।

প্রথমতঃ সূরা ফাতিহার অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল সূরা ফাতিহা ঠিক কোন সময়ে অবতীর্ণ হয়, সে নিয়ে উলামাগণের তিনটি মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সূরাটি মন্ধী; অর্থাৎ, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

কৈউ কেউ বলেছেন, সূরাটি মাদানী; অর্থাৎ, হিজরতের পরে অবতীর্ণ

হয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেন, সূরাটি দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে; হিজরতের পূর্বে একবার এবং পরে একবার।

বাহ্যতঃ যা মনে হয়---আর আল্লাহই অধিক জানেন---সূরাটি হিজরতের পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে। এর প্রমাণ হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

উক্ত আয়াতে উদ্দেশ্য যে সূরা ফাতিহা, তা এইভাবে বুঝা যায় যে, তাকে 'পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত' বলা হয়েছে।<sup>(৩)</sup>

<sup>(°)</sup> সকলের ঐকমতো সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন সূরা নেই, যার আয়াত-সংখ্যা সাতটি। অবশা সূরা মাউনের ব্যাপারে মতভেদ আছে; কেউ কেউ বলেছেন, তার আয়াত সাতটি। আবার কেউ

সূরাটি মন্ধী হওয়ার প্রমাণ এই যে, সূরা হিজ্রের উক্ত আয়াতটি মন্ধী। তাছাড়া ক্রিয়া এসেছে অতীত কালের শব্দে 'আমি তোমাকে দিয়েছি'।

সূরাটি মন্ধী হওয়ার আরো একটি প্রমাণ এই যে, নামায ফরয হয়েছে মি'রাজের রাত্রে। আর মি'রাজ হয়েছে হিজরতের পূর্বে। আর সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায ইসলামে বিদিত নয়।<sup>8</sup>

দিতীয়তঃ সূরাটির কিছু ফযীলত ও মাহাত্ম্য

সূরা ফাতিহার বহু ফযীলত রয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফযীলত নিমুরূপ ঃ-

১। সূরা ফাতিহাবিহীন নামায শুদ্ধ নয়। নামায যেমন ইসলামের খুঁটি, অনুরূপ ফাতিহাও নামাযের খুঁটি।<sup>(৫)</sup>

২। এটি আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় মর্যাদাপূর্ণ সূরা।

আবৃ সাঈদ ইবনে মুআল্লা ্রু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমি মসজিদে নববীতে নামায পড়ছিলাম। ঠিক তখন রাস্লুলাহ ঠি আমাকে আহবান করলেন, আমি তাঁকে কোন সাড়া দিলাম না। পরে গিয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আপনি যখন আমাকে ডেকেছিলেন) আমি তখন নামায পড়ছিলাম। আল্লাহর রাসূল ঠিবলেন, আল্লাহ কি বলেন নি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহবানের জবাব দাও।" তারপর আমাকে বললেন, "মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্যাপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব না?" এই সাথে তিনি

কেই বলেছেন, ছয়টি। (রহুল মাআনী, আলুসী ১/৬৮,কূফী ও বাসরী মুসহাফে সাতটি আয়াতই ব্যুনা করা হয়েছে। দেখুন ঃ আল-বায়ান ফী আদ্দি আইল কুরআন ১/২৯১)

<sup>ি</sup> উলানাগণ বলেন, 'সূরা ফাতিহা নিঃসন্দেহে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয় যে, তা মাদানী। কিন্তু সে ক্লাস্পষ্ট ভুল। মাজমূউ ফাতাওয়া ১৭/১৯০-১৯১)

<sup>্</sup>র নবী ﷺ বলেছেন, "সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(বুখারী,* ফুলিম)—অনুবাদক

আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন তিনি বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্মাপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব?' সুতরাং তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) الْكَالَيْنَ (সূরা ফাতেহা)। এটি হচ্ছে 'সাবউ মাসানী' (অর্থাৎ, নামাযে বারবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা আমাকে দান করাই

৩। সূরাটির ঝাড়ফুঁকে বড় তাসীর আছে।

হয়েছে।" (বুখারী ৪৪৭৪নং)

আবূ সাঈদ খুদরী 👛 বলেন, নবী 🍇-এর কিছু সাহাবা আরবের কোন এক বসতিতে এলেন। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা তাঁদেরকে মেহমানরূপে বরণ করল না (এবং কোন খাদ্যও পেশ করল না)। অতঃপর তাঁরা সেখানে থাকা অবস্থায় তাদের সর্দারকে (বিছুতে) দংশন করল। তারা বলল, 'তোমাদের কাছে কি কোন ওষুধ অথবা ঝাড়ফুঁককারী (ওঝা) আছে?' তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদেরকে মেহমানরূপে বরণ করলে না। সুতরাং আমরাও পারিশ্রমিক ছাড়া (ঝাড়ফুঁক) করব না।' ফলে তারা এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক নির্ধারিত করল। একজন সাহাবীই উম্মূল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং থুথু জমা ক'রে (দংশনের জায়গায়) দিতে লাগলেন। সর্দার সুস্থ হয়ে উঠল। তারা ছাগলের পাল হাজির করল। তাঁরা বললেন, 'আমরা নবী ঞ্ল-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে গ্রহণ করব না।' সুতরাং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে বললেন, "তোমাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?!ই ছাগলগুলি গ্রহণ কর এবং আমার জন্য একটি ভাগ রেখো।" *(বুখার* (2000 PC) অন্য এক বর্ণনায় আছে, সাহাবী গিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহি রাঝিল = ক্রনামীন' পড়তে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে মুক্ত হল এবং স্থ হয়ে চলাফিরা করতে লাগল।

ত্রিই বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা ঠিক ত্রেহ।" (বুখারী ২২৭৬নং, বাড়ফুঁককারী সাহাবী ছিলেন আবু সাঈদ খুদরী 🕸)

তামাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?!" নবী ﷺ-এর ই উক্তি সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার স্বীকৃতি ও শুদ্ধতার ইতি বহন করে। সেই সাথে কুরআনের বহু সূরার মধ্য হতে এই ক্রিকে সঠিকভাবে বেছে নেওয়ার জন্য তিনি বিস্মায় প্রকাশ করেন।

8। সূরা ফাতিহা হল নূর, জ্যোতি বা আলো। খাস নবী ﷺ-কে এ সূরা নি করা হয়েছে। অন্য কোন নবীকে এই শ্রেণীর কোন সূরা দেওয়া হয়নি। ত্র সূরার সুসংবাদ নিয়ে খাস ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। এ সূরাতে প্রার্থিত কিল বিষয় দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নবী ﷺ-কে।

বি অবুল্লাহ ইবনে আব্দাস ্ক্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল বিল নবী ক্র-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় উপর দিক হতে এক তেনলেন। উপর দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন, "এ শব্দটি অসমানের এক দরজার শব্দ, যা আজ খোলা হল; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কক্ষনো খোলা হয়নি। এ দরজা দিয়ে এক ফিরিশ্তা অবতরণ অতঃপর তিনি বললেন, "তিনি এমন এক ফিরিশ্তা যিনি আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতি পূর্বে কোনদিন অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, '(হে বিলাদা) আপনি দু'টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হ্রছে এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হল,) সূরা ক্রতির ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবন, তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্বোর (প্রার্থিত বিষয় বিল্লের ওয়াব) প্রদান করা হবে।" (মুসলিম ১৮৭৭, নাসাঈ ১১০নং)

উক্ত হাদীসে মহান আল্লাহ তাঁর রসূল ক্রান্তর ও সূরা বাকারার শেষাংশে যে মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ব ক্রান্তর তা দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আর এ ওয়াদা তার ক্রান্তর জন্য। যার যেমন আল্লাহর জন্য করেছেন করেছেন। থার যেমন আল্লাহর জন্য করেছেন করিস লাভ করবে।

অন্য এক হাদীসে, উবাই বিন কা'ব হার বাল্লাহর রসূল ্লি বলেন, "উম্মূল কুরআন (কুরুর্রা কালিহা)র মত আল্লাহ আয্যা অজাল্ল তাওরাতে ব ব্রুব্রা করেননি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্রের্বানি করেননি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্রের্বানি করেনি, এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্রের্বানি করেনি, মহা কুরুআন, যা আমারে ক্রের্বাল, নাসাই, হাকেম, তিরমিয়, মিশকাত ২১৪২ ব

৫। সূরা ফাতিহার অনেক নাম আছে সহত্ত্বের দলীল। প্রত্যেক জিনিস তার নিজস্ব বৈশ্বি হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ সবচেয়ে মহান করেছে। অনুরূপ নবী ্লি-এর বহু নাম আছে। করামত, জাহান্লাম, বাঘ, তরবারি ইত্যাদির

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সূরা ফাতিহর তহাতুল কিতাব, উম্মূল কুরআন, আস্-সাবউল তহাতুল আযীম, আস্-সালাত ইত্যাদি।

আর তার গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে, নূর ক্রান্ত ক্রেলি দেখুন ঃ আল-ইতক্বান ফী উলুমিল কুরআন, সুযুত্তী ১/১৬৭-১৭ ত্র ক্রান্ত ক্রান্ত হয়েছে।) সূরাতুল ফাতিহাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ (7)

- (১) অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।
- (২) সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।
- (৩) যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু।

(৪) (যিনি) বিচার দিনের মালিক।

- (৫) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।
  - (৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও;
- (৭) তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয় যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) এবং তাদের পথও নয় যারা পথস্রষ্ট (খ্রিষ্টান)।

### আল-বাসমালাহ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'কে 'বাসমালাহ' বলা হয়। পরিভাষায় একে النحت 'আন্-নাহত' বলে। আর তা হল, آغنَّ (ফা'লালা)র ওজনে (কোন বাক্যের সংক্ষেপর্রপ) অতীতকালের ক্রিয়াপদ গঠন করা। এই শ্রেণীর শব্দ হল ঃ 'সুবহানাল্লাহ' থেকে 'সাবহালা', 'আলহামদু লিল্লাহ' থেকে 'হামদালা', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে 'হাল্লালা', 'হাইয়া আলাস স্থালাহ' থেকে 'হাইআলা', 'লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' থেকে 'হাওক্বালা' ইত্যাদি।

### 🕲 'বাসমালা'র অর্থ

'বা' হরফে জার্র, যা উহ্য কোন ক্রিয়ার সাথে সম্পূক্ত এবং তা বক্তার নিয়তে নির্ধারিত। (আর এখানে তা হল السنين)। সুতরাং 'বিসমিল্লাহ'র অর্থ হল, 'আস্তাঈনু বিসমিল্লাহ'। (অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।) মহান আল্লাহ বলেন,

{اسْتَعينُوا بالله وَاصْبِرُواْ } (١٤٥ ) سورة الأغراف

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা আ'রাফ ১২৮ আয়াত)

সাহায্যপ্রার্থী হল বক্তা নিজে। যে বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে তাও উহ্য, যা নিয়ত দ্বারা নির্ধারিত হবে। আর সাহায্যস্থল হল মহান আল্লাহর সকল সুন্দরতম নামাবলী। যেহেতু 'বাসমালাহ'তে 'ইস্ম' বা নাম শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্বদ্ধ ক'রে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাতে আল্লাহর সকল সুন্দরতম নামাবলী শামিল হবে।

'আল্লাহ' শব্দটি 'উলূহিয়্যাত' (উপাস্যত্ম)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে। আর তা হল নেহাতই ভালবাসা, ভক্তি ও বিনয়ের সাথে উপাসনা (ইবাদত) করা। ফিরআউনকে তার সম্প্রদায়ের লোক যে উক্তি করেছিল, তা এরই অন্তর্ভূত।

{وَقَالَ الْمَلاَّ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَدَركَ وَآلهَتَكَ } (١٩٤٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাসনাকে বর্জন করতে সুযোগ দেবেন?' (সুরা আরাক ১২৭ আছাত) ﴿ এই কি এর অর্থ বলা, 'আপনার উপাসনা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

ত্তি । তি কি তি । তি আলাহ। (সুলা আনআমত আয়াত) অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর তিনিই উপাস্য।

আর উপাসনা ও ইবাদতের একমাত্র যোগ্য তিনিই, যিনি সর্বপ্রকার ক্রটিহীন, সুন্দর ও মহিমময় গুণের অধিকারী।

এ নামটি 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'র অন্তর্ভূত। আর তা হল, বান্দার কর্মে (ইবাদতে) আল্লাহকে এক জানা ও মানা।

বান্দার হাদয়ের গুপ্ত ইবাদত; যেমন, ভয়, ভালবাসা, বিনয়, ভরসা ইত্যাদি।

বান্দার প্রকাশ্য দৈহিক ইবাদত; যেমন, যবেহ, নামায, যাকাত ইত্যাদি।

এই তওহীদকেই কেন্দ্র ক'রে সমস্ত রসূল ও তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন কুরাইশ নবী ﷺ সম্পর্কে বলেছিল,

{أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءً عُجَابٌ } (١) سورة ص

অর্থাৎ, সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।' (সূরা স্বাদ ৫ আয়াত)

মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর 'আল্লাহ' নাম হতে পারে না। এটি তাঁর সত্তাগত নাম। এই নাম সামগ্রিক অর্থে, আংশিক অর্থে অথবা অনিবার্য অর্থে তিনভাবেই তাঁর সকল সুন্দরতম নামাবলী ও উচ্চতম গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করে।

সূতরাং এই নাম তাঁর উলূহিয়্যাতের প্রতি নির্দেশ করে, যা তাঁর উলূহিয়্যাতের সকল গুণাবলী সাব্যস্ত করে এবং এর বিপরীত গুণাবলী হতে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করে। আর উলূহিয়্যাতের গুণাবলী হল সেই সকল ক্রটিহীন গুণাবলী, যা সদৃশ ও উপমা হতে এবং যাবতীয় দোষ ও ক্রটি হতে পবিত্র ঘোষণা করে। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর সকল সুন্দরতম নামাবলীকে এই মহান নাম (আল্লাহ)র সাথে সম্বন্ধ করেন। যেমন তিনি বলেছেন,

{وَلَّهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى} (٥٥٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। (সুরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)

যেমন বলা হয়, আর-রাহমান, আর-রাহীম, আল-কুদ্দুস, আস-সালাম, আল-আযীয়, আল-হাকীম আল্লাহর এক একটি নাম। কিন্তু বলা যায় না যে, আল্লাহ আর-রাহমানের একটি নাম বা আল-আযীযের একটি নাম আল্লাহ।

অতএব জানা গেল যে, আল্লাহ নামটি তাঁর সকল সুন্দরতম নামের অর্থ বহন করে এবং ব্যাপকভাবে সে সকল নামের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর সুন্দরতম নামাবলী বিশদ ও বিস্তারিতভাবে ইলাহিয়াতের গুণাবলীর কথা বর্ণনা করে, যেখান থেকে 'আল্লাহ' নামের উৎপত্তি ঘটেছে।

আল্লাহ নামটি এই অর্থ বহন করে যে, তিনি মা'লূহ, মা'বূদ তথা উপাস্য। সারা সৃষ্টি যাঁকে প্রয়োজনে ও বিপদে ভালবাসা, তা'যীম, বিনয় ও ভীতি-বিহুলতার সাথে আহ্বান করে। আর এ কথা দাবী করে যে, পরিপূর্ণ রবৃবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) ও রহমত তাঁরই। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, প্রশংসা ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্যও তিনিই।

তাঁর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বও এ কথার দাবী রাখে যে, যাবতীয় ক্রটিহীন প্রশংসনীয় গুণাবলী তাঁরই। যেহেতু সর্বময় কর্তৃত্ব সেই সত্তার জন্য অসম্ভব, যিনি চিরঞ্জীব নন, সর্বশ্রোতা নন, সর্বদ্রষ্টা নন, সর্বশক্তিমান নন, যিনি কথা বলতে সক্ষম নন, যিনি ইচ্ছামত কর্ম করেন না, যিনি তাঁর কর্মাবলীতে সুকৌশলী নন। (মাদারিজুস সালিকীন ১/৩২-৩৩) @ আর-রাহ্মান (অনন্ত কর-ণাময়)

এটি মহান আল্লাহর অন্যতম নাম। এ নাম ইঙ্গিত করে যে, দয়া ও করুণা তাঁর সত্তাগত একটি গুণ। এই জন্য নামটি তার সম্পৃক্ত (বিশেষ্য) ছাড়াই 'রহমত' বিশেষণ নিয়েই ব্যবহৃত হয়।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } (١) سورة طه

অর্থাৎ, পরম দয়াময় আরশে সমাসীন (বা অবস্থিত) হয়েছেন। (সূরা তাহা ৫ আয়াত)

কুরআন-হাদীসের উক্তিতে কোথাও 'আর-রাহ্মান' নামটি মু'মিন প্রভৃতির সাথে নির্দিষ্ট ক'রে উল্লেখ হয়নি, যেমন 'আর-রাহীম' নামের ক্ষেত্রে হয়েছে। (বাদাইউত তাফসীর ১/১৩৭)

'আর-রাহমান' নাম রাখা কোন সৃষ্টির জন্য বৈধ নয়। এক সময় এক নবুঅতের দাবীদার কাফের বিশেষ ক'রে ঐ নাম নিয়েছিল। ফলে তাকে বলা হত, 'রাহমানুল য়্যামামাহ'। পরিশেষে তার নাম হল, 'মুসাইলিমাহ আল-কায্যাব'।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآتِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (٥٠٥٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। (সুরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)

<sup>(</sup>৬) কেউ কেউ বলেছেন, তার ঐ নাম নেওয়া কুফরীতে অতিরঞ্জনমূলক এবং মুসলিমদের প্রতি বিরুদ্ধাচারিতামূলক ছিল। (দেখুন আত্- তাহরীর অত্- তানবীর, ইবনে আশূর ১/১৭২)

মুশরিকরা 'আর-রাহমান' নামকে অম্বীকার করেছিল। অথচ মন্ধী সূরাগুলিতে এই নাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অবশ্য (মাদানী) সূরা বাকারার এক জায়গাতে এ নাম উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কেবল সূরা মারয়ামের ১৬ জায়গায় এ নাম উল্লিখিত হয়েছে। সূরা তাহা, আম্বিয়া, ইয়াসীন ও মুলকে ৪ বার, সূরা ফুরকানে ৫ বার, সূরা যুখককে ৭ বার এবং সূরা নাবা'য় ২ বার।

🕸 আর-রাহীম (পরম দয়াময়)

এটি মহান আল্লাহর অন্য একটি নাম। এ নাম ইঙ্গিত করে যে, তিনি তাঁর বান্দার প্রতি দয়া ক'রে থাকেন। দয়াময় তাঁর কর্মগত গুণ। তিনি যখন ইচ্ছা দয়া করেন।

মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও রহমত দুই প্রকার ঃ-

১। আম রহমত; যা সারা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। মু'মিন-কাফের, মানুষ-পশু সকলেই তাতে শামিল। বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর রহমত প্রত্যেক জিনিসে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সৃষ্টি করা, রুযী দান করা, রুযী নির্ধারণ করা, তা লিখে দেওয়া——এ সবই তাঁর ব্যাপক দয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

এর একটি প্রমাণ এই যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি মনে কর এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?" আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম!' তারপর তিনি বললেন, "এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর

যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু।" (বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ২২- (২৭৫৪ নং)

২। খাস রহমত; যা কেবল ঈমানদারদের জন্য খাস। এর দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النَّــودِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} (90) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিস্তাগণও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; যাতে তিনি অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোকে আনয়ন করেন। আর তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। (সুরা আহ্যাব ৪৩ আয়াত)

এই রহমত হল সুউচ্চ ও সবচেয়ে বড় মূল্যবান। যেহেতু এরই দারা ঈমানের আলো পরিপূর্ণ হয় এবং এরই দারা বান্দা বেহেশ্তের মহল লাভ করতে পারবে।

অবশ্য কখনো কখনো কোন সৃষ্টিকেও 'দয়ালু' বলে আখ্যায়ন করা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ جَاءِكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَـ يْكُم بالْمُؤْمنينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (طلا) سورة التوبة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, তিনি তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই মেহশীল, বড়ই দয়ালু। (সূরা তাওবাহ ১২৮ আয়াত)

তবে শ্রোতার জন্য ওয়াজেব হবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির দুই দয়ার মাঝে পার্থক্য খেয়াল করা। যেহেতু সৃষ্টি দুর্বল ও ধ্বংসদীল, তার আছে তার উপযুক্ত দয়া। পক্ষান্তরে স্রষ্টা মহাশক্তিশালী, মহাক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব, الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَعْفُوبِ الصِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَعْفُوبِ الصِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ अना आत वान्मा यो हारा, ठाँदे भार्त।" (अक्तिश्र ७५- (७৯৫), जावू माउँप, जित्रिशी, वर्णनाकाती जावू इताहता ﴿)

উক্ত হাদীসে সূরা ফাতিহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ শুরু হয়েছে ﴿الْخَنْدُ اللهِ দিয়ে। দিয়ে এবং শেষ হয়েছে ﴿الْخَنْدُ اللهِ দিয়ে। আর দিতীয় ভাগ শুরু হয়েছে ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ দিয়ে। এখানে 'বাসমালাহ'র উল্লেখ হয়নি। যদি তা সূরা ফাতিহার অংশ হত, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে শুরু করা হত। (৮)

পরস্ত দু'টি ভাগই সমান সমান। যদি 'বাসমালাহ'কে আয়াত গণ্য করা হয়, তাহলে ﴿إِيَّاكَ نَجُبُدُ পর্যন্ত সাড়ে চার আয়াত হয়। আর বাকী অংশে হয় আড়াই আয়াত। সে ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার ভাগাভাগি আধাআধি হবে না এবং তা হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত ভাগাভাগির অনুকূল নয়।

তাছাড়া 'বাসমালাহ'কে আয়াত গণ্য করলে শেষ আয়াতটি খুবই লম্বা হয়ে যায়। আর তা পরিমাণের দিক থেকে সূরা ফাতিহার অন্যান্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।

যেমন 'বাসমালাহ'কে সূরা ফাতিহার আয়াত গণ্য করলে তার কিছু

<sup>(°) &#</sup>x27;আমি নামায়কে আমার ও আমার বান্দার মাবাে আবাআধি ভাগ করে নিয়েছি' মানে হল 'সূরা ফাতিহাকে ভাগ ক'রে নিয়েছি। যেহেতু পরবতীতে কেবল তারই আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সূরার একটি নাম 'সূরাতুস স্বালাহ।' যেহেতু উক্ত সূরা নামায়ের খুঁটি ও মূল বুনিয়াদ। বলা বাহুলা উক্ত হাদীসে কুদসী থেকেই এ পুস্তিকার নামকরণ করেছি।

শক্ত ও অর্থ পুনরুক্ত হয়। যেমন ﴿ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾-এ। তাতে কোন গণ্য ব্যবধানও নেই এবং নতুন ফায়দাও নেই। আবার ﴿ إِنَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ র মধ্যে যে সাহায্য প্রার্থনার অর্থ আছে, তাও ﴿ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾-এ পুনরুক্ত হয়। অথচ সূরা ফাতিহা উম্মূল কুরআন; কুরআনের ভূমিকা ও সারসংক্ষেপ। তাতে নিরর্থক পুনরুক্তি থাকা অসম্ভব। বরং তাতে প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অর্থই বর্ণিত হবে।

পূর্বোক্ত আলোচনার অর্থ এ নয় যে, 'বাসমালাহ' কোন আয়াতই নয়। বরং তা কুরআনের আয়াত। (যেমন তা সূরা নামলের একটি আয়াতাংশ।) কিন্তু তা সকল সূরা থেকে পৃথক; সূরাগুলির মাঝে পার্থক্য নির্বাচন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটাই হল অধিকাংশ উলামার অভিমত। আর আল্লাহই অধিক জানেন। (দেখুনঃ মাজমুউ ফাতাওয়া ২২/০৫১)

'বাসমালাহ' নিয়ে মতভেদের প্রভাব রয়েছে তা নামায়ে পড়ার উপরেও। সুতরাং যাঁরা বলেন, তা সূরা ফাতিহার আয়াত, তাঁদের মতে তা পাঠ করা ওয়াজেব। আর অন্যান্যদের মতে তা পাঠ করা সুয়ত। (আল-মুগনী, ইবনে ফুলামাহ ২/১৫১)

আমি 'বাসমালাহ' দিয়ে সূরা ফাতিহার তফসীর শুরু করেছি, অথচ তা সঠিকমতে সূরা ফাতিহার আয়াত নয়। যেহেতু তা পাঠ করা নামাযীর জন্য বিধেয়, তা কুরআনের একটি পৃথক আয়াত এবং মুসহাফের শুরুতেও তার প্রথম উল্লেখ হয়েছে।



#### প্রথম আয়াত

{الْحَمْدُ لِلّه رَبِّ الْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। হাম্দের অর্থ এবং হাম্দ ও শুক্রের মাঝে পার্থক্য

হাম্দ বা প্রশংসা হল, ভালবাসার সাথে প্রশংসনীয় সুন্দর গুণাবলী দারা প্রশংসার্হের কথা উল্লেখ বা সারণ করা। (গুণকীর্তন করা।) এর বিপরীত হল, নিন্দা করা। আর তা হল, ঘৃণার সাথে নিন্দনীয় দোষ দারা নিন্দার্হের কথা উল্লেখ করা বা খবর প্রদান করা।

'আল-হাম্দ'-এ যে আলিফ-লাম প্রয়োগ করা হয়েছে, তা 'ইস্তিগরাক' বা সকল প্রকার প্রশংসাকে শামিল করার জন্য।

হাম্দ ও শুক্রের মাঝে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যেমন %-

হাম্দ হয় সর্বাবস্থায়; দুঃখে ও সুখে। পক্ষান্তরে শুক্র হয় কেবল সুখের সময়, নিয়ামত উপস্থিত দেখে।

উভয়ের আদায়ের মাধ্যম নিয়েও কিছু পার্থক্য আছে। যেমন হাম্দ হয় কেবল অন্তরে ও মুখে। পক্ষান্তরে শুক্র হয় অন্তরে, মুখে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। মহান আল্লাহ বলেন,

{اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} (الله عَلَوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا }

অর্থাৎ, 'হে দাউদ পরিবার! এমন কাজ কর যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়'। (সূরা সাবা' ১৩ আয়াত, তফসীর ইবনে কাসীর ১/২১)

ক্রি বান্দার সবচেয়ে বড় সত্য কথা 'আল-হামদু লিল্লাহ'

'লিল্লাহ' শব্দে 'লাম'-এর অর্থ অধিকার। অর্থাৎ, এই ব্যাপক বিশুদ্ধ প্রশংসার অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ। (তফ্সীর জমেউল বায়ান, ত্বাবারী ১/১০) সুতরাং সৃষ্টির সমস্ত বিশুদ্ধ প্রশংসা, আল্লাহ তার সবটারই হকদার, তিনিই পরিপূর্ণ সর্বোচ্চ গুণাবলীর সাথে তার যোগ্য অধিকারী। যেহেতু মহান আল্লাহই তা নিয়তির বিধানে বিধিবদ্ধ করেছেন, তার কারণ সৃষ্টি করেছেন এবং তা সহজ ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

{لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ } (١) سورة التغابن

অর্থাৎ, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। (সূরা তাগাবুন ১ আয়াত) হাদীসে এসেছে,

(اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّه).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা। (আহমাদ ৩/৪২৪, ৫/৩৯৬, হাকেম ১/৫০৬, ৫০৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৫/৪০, বুখারী ঃ আল-আদাবুল মুফরাদ ১/২৪৩, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, আলবানী ৫৪১/৬৯৯নং)

'আল-হামদু লিল্লাহ' বলার ফযীলতে এসেছে যে, "তা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ।" (তিরমিয়ী ৩৩৮৩, নাসাঈ ১০৬৯, ইবনে মাজাহ ৩৮০০নং, ইবনে হিন্মান ৩/১২৬, হাকেম ১৮৩৪, ১৮৫২নং)

'আল-হামদু লিল্লাহ' সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ দু'টি কারণে; প্রথমতঃ (এটি ইঙ্গিতবাচক দুআ।) আর মহাদাতার কাছে মহাদান পাওয়ার জন্য ইঙ্গিতবাচক প্রার্থনা যথেষ্ট। উপরক্ত মহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় দানশীল ও মহাদাতা।

দিতীয়তঃ 'হাম্দ'-এ আছে ভালবাসা ও প্রশংসা। আর ভালবাসা হল সবচেয়ে বড় প্রার্থনা। (দ্রম্ভবা ঃ আল-ফাতাওয়া ১৫/১৯, বাদাইউল ফাওয়াইদ ৩/৫২১, আর-রওযাতুন নাদিয়াহ, শায়খ যায়দ আল-ফাইয়ায ২৭৮পঃ)

'আল-হামদু লিল্লাহ'র আরো একটি ফর্যীলত হল, তা 'সুবহানাল্লাহ'-এর সাথে পাঠ করলে "(নেকীর) দাঁড়িপাল্লা ভরে দেয়।" (মুসলিম ৫৩৪নং)

এই জন্য 'আল-হামদু লিল্লাহ' বান্দার সবচেয়ে বড় সত্য কথা। যেমন নবী ﷺ রুকূ থেকে মাথা তুলে বলতেন, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَحْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطَى لَمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভূ! তোমারই নিমিত্তে আঁকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পূর্ণ এবং এর পরেও যা চাও তা পূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা। হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী! বান্দার সবচেয়ে বড় সত্য কথা——আর আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর, তা রোধ করার এবং যা রোধ কর, তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। (মুসলিম ৪৭৭নং)

রুক্র পরে মহান আল্লাহর এই প্রশংসা ও গৌরব বর্ণনা যেন সূরা ফাতিহায় বিবৃত বিষয়েরই পুনরুক্তি। অনুরূপ রুক্ থেকে উঠার সময়ও যা বলতে তাও। যেহেতু রসূল ﷺ-এর নির্দেশমত ইমাম বলবে, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ শুনেছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে। অর্থাৎ, তার প্রশংসা, স্তুতি ও গৌরব বর্ণনা করুল করেছেন।

বান্দারা সত্যও বলে এবং মিথ্যাও বলে, কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় সত্য কথা হল 'আল-হামদু লিল্লাহ'।

পরিপূর্ণ প্রশংসায় তওহীদও শামিল আছে। যেহেতু প্রশংসাকারী স্বীকার করে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। সুতরাং তিনিই ইবাদতের যোগ্য, যেহেতু তিনিই প্রশংসার যোগ্য। যেমন এই প্রশংসা মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হিকমত ও কৌশল থাকার কথা এবং রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করাতে পরিপূর্ণ রহমত থাকার কথা দাবী করে। সুতরাং তা 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ 🍇 তাঁর রসূল'-এ সাক্ষ্য দেওয়ার কথাও দাবী করে।

#### 🕸 আল্লাহর প্রশংসা সর্বাবস্থায়

যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহর প্রশংসা হবে সকল অবস্থায়, পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতা হবে বিশেষ অবস্থায়। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দার সন্থানকে তুলে নেন, তখন ফিরিশ্তাকে বলেন, "হে মালাকুল মাওত! তুমি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তুমি তার চক্ষু-শীতলকারী বস্তু ও তার অন্তরের ফল কেড়ে নিয়েছ?" ফিরিশ্তা বলেন, 'হাাঁ।' তারপর তিনি বলেন, "আমার বান্দা কি বলেছে?" ফিরিশ্তা উত্তরে বলেন, "সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন' পড়েছে।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ প্রসংশার ঘর।" (আহমাদ ৪/৪ ১৫, তিরমিয়া ১০২০নং ইবনে হিন্মান ৭/২ ১০, সিলসিলাহ সন্থীহাহ ১৪০৮নং)

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহ সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য; এমনকি বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের সময়ও।

অনেক লোকে বলে থাকে,

الحمد لله الذي لا يُحمَد على مكروه سواه.

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি ছাড়া অন্য কারো বিপদের সময় প্রশংসা করা হয় না।

এ কথাতে দুইভাবে ভুল-ক্রটি রয়েছে।

প্রথমতঃ এই শ্রেণীর গুণে কেবল মহান স্রষ্টাই খাস নন। বরং সৃষ্টির মধ্য থেকেও অনেক এমন আছে, যে কষ্ট দেয় অথচ তার প্রশংসা করা হয়। যেমন জ্ঞানী ছেলেকে তার বাপ যখন কোন কষ্টদায়ক অপ্রিয় কথা দ্বারা শাসন করে, তখন সে তার প্রশংসা করে। অনুরূপ করে প্রত্যেক শিষ্য তার গুরুর সাথে। (কথাগুলি শায়খ আব্দুর রাহমান বিন নাসের আল-বার্রাক হাফিযাহুলাহর)

দ্বিতীয়তঃ পরিক্ষারভাবে 'মাকরহ' অপছন্দনীয় বা অপ্রিয় কিছুর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে জুড়া আদরের খেলাপ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বলা উচিত, 'আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল।' (আল্লাহর প্রশংসা সর্বাবস্থায়।)<sup>(৯)</sup> আর এ কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ যখন কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখতেন, তখন বলতেন,

ٱلْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহেই সৎকর্মাদি

(°) মহান আল্লাহর সঙ্গে আদব বজায় রেখে কথা বলতে হয় এবং মন্দের সৃষ্টিকর্তা ও নির্ধারণকর্তা হলেও কোন মন্দের সম্পর্ক তাঁর প্রতি জুড়তে হয় না। বরং তা বলতে হলে ইশারা-ইঙ্গিতে বলতে হয়। যেমন মু'মিন জ্বিনরা বলেছিল,

অর্থাৎ, আমরা জানি না যে, জগদ্বাসীর অমঙ্গল অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান। (সূরা জ্বিন ১০ আয়াত)
যেমন ইব্রাহীম প্রেট্রা বলেছিলেন,

{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ} (bo) سورة الشعراء

অর্থাৎ, আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। (সূরা শুআরা ৮০ আয়াত) যেমন খাযির ক্ষুদ্রা বলেছিলেন,

{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَة غَصْبًا} (ه٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই যে,) ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে কাজ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে...। (সূরা কাহফ ৭৯ আয়াত) অথচ তিনি প্রত্যেক কাজের কারণ বর্ণনা ক'রে বলেছিলেন,

وَمَا فَعَلَّهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا} (৮২) سورة الكهف (৮২) المعرف الكهف অর্থাৎ,আমি নিজের তরফ থেকে সেসব করিন। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারণ হয়েছিলে, এটাই তার ব্যাখ্যা। (এ ৮২ আয়াত)

পরিপূর্ণ হয়।

আর যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখতেন, তখন বলতেন, الْحَمْدُ لللهُ عَلَى كُلِّ حَال.

অর্থাৎ, আল্লাহর নির্মিত্তে সকল প্রশংসা সর্বাবস্থায়। *(ইবনে মাজাহ* ৩৮০৩নং, হাকেম ১৮৪০নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৫নং)

'আল্লাহ' শব্দটি নামবাচক, যার মধ্যে উলূহিয়্যাত ও ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহই সত্যিকার মা'বূদ ও উপাস্য; যাঁর ভালবাসা ও তা'যীমের সাথে ইবাদত করা হয়।

এ কথা 'বাসমালাহ'র ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে; যদিও সে উল্লেখের সঠিক জায়গা এটাই ছিল। কিন্তু 'বাসমালা'য় সে ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে, যেহেতু তা কুরআনের একটি পৃথক আয়াত এবং সূরা ফাতিহার প্রথমে তা উল্লিখিত হয়েছে অথবা যেহেতু তা বেঠিক মতে সূরা ফাতিহার একটি আয়াত।

যাই হোক, উক্ত বাক্যে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, সকল রকম ও প্রকার প্রশংসার অধিকারী মহান আল্লাহ। এর কারণ স্বরূপ তিনি কতকগুলি গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, যা নিয়ুরূপ ঃ-

প্রথম কারণ এই যে, তিনি ﴿رَبِّ الْهَالَبِينَ﴾ (নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক)। আর তরবিয়ত ও প্রতিপালন হল ক্রমে ক্রমে কোন জিনিসকে তার পরিপূর্ণতায় পৌছে দেওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে প্রতিপালকত্বের অর্থ হল, সবকিছুর উপর তাঁর কল্যাণ লাগাতার বহাল রাখা এবং অগণিত নিয়ামত দান করা।

কেউ কেউ বলেন, এখানে প্রতিপালকত্ব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সৃষ্টি, মালিকানা, ইচ্ছামত পরিচালনা ইত্যাদি।

অনেকে প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যাতে মালিকানার অর্থ

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ عَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ - ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহর প্রতিপালকত্ব দুই প্রকার ঃ-

১। আম প্রতিপালকত্ব; যাতে সারা সৃষ্টি শামিল। মহান আল্লাহ প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে এই প্রকার প্রতিপালন সকলকে ক'রে থাকেন। তিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, সকলকে রুয়ী দান করেন, সম্পদ দান করেন।

২। খাস প্রতিপালকত্ব; যাতে কেবল ঈমানদারগণ শামিল। তিনি তাদেরকে খাসভাবে প্রতিপালন করেন, কল্যাণের তওফীক দান

করেন, অকল্যাণ থেকে দূরে রাখেন।

লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারিগণের দুআ শুরু হয় 'রাঝানা' (হে আমাদের প্রতিপালক!) শব্দ দিয়ে। '°

আর 'আল-আলামীন' শব্দটি 'আলাম' শব্দের বহুবচন। আর তা হল অস্তিত্বময় বিশ্বের শ্রেণীমালার একটি শ্রেণী, জাত বা জাতি। (বাংলাতে জগৎও বলা হয়।)

আর জাতি বা জগৎও আছে অনেক। যেমন অবিশদভাবে বলা যায়, ফিরিশ্তা-জগৎ, জ্বিন-জগৎ, মনুষ্য-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ, সমুদ্র-জগৎ

ইত্যাদি।

সুতরাং 'আলামূন' (সারা বিশ্ব বা বিশ্বজগৎ) হল মহান আল্লাহ ছাড়া সর্বকিছু অথবা সারা সৃষ্টি-জগৎ।

ব্যাপকভাবে সারা সৃষ্টি-জগৎ উদ্দিষ্ট হওয়ার একটি দলীল মূসা আঞ্জ ও ফিরআউনের কথোপকথন। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٥) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُم مُّوقِنِينَ } (8 >) سورة الشعراء

ত দেখুন: সা'দীর তাফসীর তায়সীরুল কারীমির রাহমান, পৃষ্ঠা ৩৯।

অর্থাৎ, ফিরআউন বলল, 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কি?' মূসা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।' (সুরা শুআরা ২৩-২৪ আয়াত)

কোন কোন উলামা সৃষ্টিকে 'আলাম' বলার কারণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে, যেহেতু ('আলাম' মানে আলামত, চিহ্ন বা নিদর্শন, আর) প্রত্যেক সৃষ্টি সুমহান স্রষ্টার এক একটি নিদর্শন। (আল-মুহার্রারুল অজীয়, ইবনে আত্রিয়াহ ১/৬৬, তফসীর কুরতুবী ১/১৩৯)

আর সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে 'আলামূন' বলার কারণ এই যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে মহান আল্লাহ লালন-পালন করেন। কোন এক সৃষ্টি 'আলাম'-এর বহির্ভূত নয়। (১১)

প্রত্যেক প্রতিপালিত সৃষ্টি নিজ প্রতিপালকের প্রতি দুর্বল, নিতান্ত

('') অবশ্য আল-কুরআনে পূর্বাপর বাগ্ধারা অনুযায়ী 'আলামীন' শব্দ কিছু সৃষ্টির জনাও ব্যবহার হয়েছে; যেমন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

২৭ سورة س سورة التكوير १२) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لُلْعَالَمِينَ} অর্থাৎ, এ (কুরআন) বিশ্বজগতের জনা উপদেশ মাত্র। (সূরা শ্বাদ ৮ ৭, তাকবীর ২৭ আয়াত) এখানে উদ্দেশ্য জ্বিন ও ইনসান। কারণ কেবল তারাই কুরআন মানতে আদিষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বানী ইম্রাঈলের জন্য বলেন,

(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نَعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَلَّتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ \ (89) سورة البقرة अर्थार, হে বানী ঈদ্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা সারণ কর, যার দারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সূরা বাক্রারাহ ৪৭, ১২২ আয়াত) তিনি আরো বলেন,

(وَلَقَدْ النِّيَا بَنِي إِسْرَائِلَ الْكِتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوّةَ وَرَزَفَنَاهُم مِّنَ الطَّيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ } অর্থাৎ, আমি তো বনী-ইমাঈলকৈ গ্রন্থ, কর্তৃত্ব ও নবুঅত দান করেছিলাম এবং ওদেরকৈ উত্তম জীবিকা দিয়েছিলাম এবং বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত দিয়েছিলাম। (সূরা জাসিয়াহ ১৬ আয়াত) এখানে উদ্দেশ্য সেই যুগের মানুষ অথবা উস্মতে মুহাস্মাদীর পূর্ববতী যুগের মানুষ। কখনো 'আলামীন' শব্দ কেবল মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন মহান আয়াহ বলেন,

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই কুকর্ম কর। (সূরা শুআরা ১৬৫ আয়াত)

মুখাপেক্ষী। নিমিষের জন্য তাঁর প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর প্রতিপালিত, সুতরাং তিনি ছাড়া প্রশংসার যোগ্য আর কে হতে পারে?

# দিতীয় আয়াত

{الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ}

অর্থাৎ, যিনি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর সকল প্রকার প্রশংসার যোগ্যতর অধিকারী হওয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর সৃষ্টির প্রতিপালন স্বরূপ নিয়ামত এবং তার প্রতি অনুগ্রহ তাঁর পক্ষ থেকে রহমত, করুণা, দয়া ও কোমলতা রূপে জারী আছে; কঠোরতা, কঠিনতা ও কট্ট রূপে নয়। শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানও এরই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু তাতে কোন কট্ট ও কঠিনতা নেই। বরং তা সকলের জন্য সহজ-সাধ্য।

ইতিপূর্বে উক্ত দুই মহান নামের ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। 'الرُّحْمَنُ আর-রাহমান' মহান আল্লাহর সত্তাগত গুণ বুঝায় এবং 'الرُّحِيم' আর-রাহীম' বুঝায় তাঁর কর্মগত গুণ রহম করাকে।

আল্লাহর রহমত প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত আছে। তিনি বলেছেন,

{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ} (كالله) عراف الأعراف

অর্থাৎ, আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। (সুরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)

এতদ্সত্ত্বেও তিনি পরিপূর্ণ শক্তিমান, প্রবল প্রতাপশালী, সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

এই সূরাতে বিগত দু'টি গুণ; প্রথম 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক' এবং

দ্বিতীয় 'অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু' সত্তাগত ও কর্মগত গুণ-বর্ণনার মাধ্যমে বান্দার মনে প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এর পরে 'বিচার দিনের মালিক' গুণ-বর্ণনার মাধ্যমে তার মনে অবাধ্যতা থেকে ত্রাস এবং সীমালংঘন থেকে ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

# তৃতীয় আয়াত

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}

অর্থাৎ, বিচার দিনের মালিক। (১২)

মহান আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর সকল প্রকার প্রশংসার যোগ্যতর অধিকারী হওয়ার চতুর্থ কারণ বর্ণনা করেছেন। আর তা এই যে, তিনি 'বিচার দিনের মালিক।'

'মালিক'-এর মূল শব্দ 'মূল্ক'-এর অর্থ বাঁধা, শাসনায়ত্ত করা। শৃঙ্খলাবদ্ধ করা ইত্যাদি। (আল-মুহার্রাক্রল অজীয় ১/৬৮) বলা বাহুল্যা, কিয়ামতের দিন একমাত্র আল্লাহর শাসনাধীনে শৃঙ্খলাবদ্ধ দিন; তার শাসন ও শৃঙ্খলায় কোন বিরোধী পক্ষ নেই।

এ আয়াতে 'দীন' মানে হল, ন্যায়পরায়ণতার সাথে বদলা (প্রতিদান

<sup>(</sup>١٠) এই আয়াতে সাবআহ বিরাআতের দুই বিরাআত আছে, আয়েম ও কাসাঈ পড়েছেন 'الله মা-লিকি' আর বাকী ব্বারীগণ 'الله মালিকি' পড়েছেন। (দ্রষ্টবা ৪ কিতাবুস সাবআহ, ইবনে মুজাহিদ ১০৪প্র) অবশ্য উভয়ের অর্থ কাছাকাছি। তবে 'الله মা-লিক'কে কর্মণত গুণে আরোপ করা যায়। (ফাতত্ত্বল ক্বাদীর, শওকানী ১/২২) আর সেক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ সত্তা ও কর্মণত দিক থেকে 'আর-রাহমানির রাহীম'-এর মত হবে। দুই বিরাআত (الله মালিক ও الماله الما

বা প্রতিফল)। সুতরাং সেদিন ভারপ্রাপ্ত মানুষকে নিজেদের উপার্জিত ভাল অথবা মন্দ কর্মের বদলা দেওয়া হবে। ইনসাফের সাথে মানুষকে প্রতিদান ও প্রতিফল দেওয়া হবে। অনুগত সৎশীল বান্দাকে নেক বদলা এবং অবাধ্য পাপাচার বান্দাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। অত্যাচারীর নিকট থেকে অত্যাচারিতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ত্র্যাৎ, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন। (সূরা নূর ২৫ আয়াত)

তিনি কাফেরদের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

الْيُوْمَ تُحْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ} ( ১٩) ( الْيُوْمَ تُحْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ ) অর্থাৎ, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। (সূরা মু'মিন ১৭ আয়াত)

সৃষ্টির যদি (কৈবল মৃত্যুই শেষ হত এবং) পুনরুখান, হিসাব ও প্রতিফল না হত, তাহলে তা প্রশংসার অযোগ্য তথা নিন্দনীয় হত। কারণ, তা অনর্থক কাজ। অথচ আল্লাহর কাজ তা নয়; তিনি বলেন, তা অনর্থক কাজ। অথচ আল্লাহর কাজ তা নয়; তিনি বলেন, টিটে কার্লার্টির কার্লার ক

মহিমান্বিত আল্লাহ; যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সম্মানিত আরশের অধিপতি তিনি।' (সূরা মু'মিনূন ১১৫-১১৬ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

বরং প্রত্যেকটি প্রাণী এমনকি পাখী পর্যন্ত—তাতে তা যত ছোটই হোক না কেন, তাদের আপোসে প্রতিশোধ বিনিময়ের জন্য মহান আল্লাহ প্রত্যেককেই পুনজীবিত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا مِن دَابَة فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِر يَطِيرُ بِحَنَاحَيْهِ إِلاَّ أَمَمُ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الكَتَابِ مِن شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (अ७) ﴿ وَكَا مِن شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (अ७) سورة الأنعام فَرَّطْنَا فِي الكَتَاب مِن شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (अ७) سورة الأنعام صافر, ज्रुग्रंष्ठं विघतननील প्राव्जकि जीव ववर (वाय्व्यक्षिल) निज ज्ञानात माशार्या উড़न्छ প্रव्णकि भाभी वायाद्व या वकि वकि वकि वकि विभिविष्ठं कर्ता क्रांचि ज्ञांकि। व्यामि किजा्त क्रांच विभावति कर्त्र क्रांच क्रांच क्रांकि। व्यामि क्रांच श्रीय প्रिक्शाल्यक्रत कांकि मार्यक कर्ता क्रांच व्यामिक कर्वाणवि

হাদীসে নবী ঠ্রু বলেছেন,

(( لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاة القَرْنَاء )). رواه مسلم

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট খেকে বদলা দেওয়া হবে। (মুসলিম২৫৮২নং, শায়খ মুহাম্মাদ ফুআদ আব্দুল বাকী বলেছেন, উক্ত প্রতিশোধ বিনিময় শরীয়তের দণ্ডবিধি অনুসারে 'কিস্বাস' হিসাবে নয়; বরং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য।)

সুতরাং মহান আল্লাহ সৃষ্টির জন্য পুনরুত্থান ও প্রতিফলের ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন, তার জন্যও তিনি প্রশংসার যোগ্য। যেমন তিনি বলেন,

{وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ } (لا) سورة سبأ

অর্থাৎ, এবং পরলোকেও সকল প্রশংসা তাঁরই। (সুরা সাবা' ১ আয়াত) ﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَة } (٩٥) سورة القصص

অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই। (সুরা ক্বায়াস ৭০ আয়াত)

আর শেষ বিচারের দিন সৃষ্টির মাঝে ফায়সালার পর বলা হবে, الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٩٤) سورة الزمر

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। (সূরা যুমার ৭৫ আয়াত)

এখানে বক্তা অনির্দিষ্ট। সুতরাং তা সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। (দেখুনঃ বাদাইউত তাফসীর ৪/৭৭)

কিয়ামতের দিন কি ঘটরে, তা মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন,

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (٥٩) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٥٠) يَوْمَ لا

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হন, কেউই কিয়ামতের দিন কোন প্রকার স্বাধীন আচরণের মালিক নন, কোন ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকবে না। বরং সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হবে। নবী 🎄 নিজ কন্যাকে বলেছিলেন, "হে মুহাম্মাদের বেটি ফাতিমা! তুমি আমার মাল যত পার চেয়ে নাও। (কাল কিয়ামতে) আল্লাহর নিকট তোমার কোন উপকার করতে পারব না!" (বুখারী ২৭৫০নং)

আয়াতে মহান আল্লাহকে 'পরকালের মালিক' বলা হয়েছে। যাতে ঐ দিনে যা ঘটবে তার সমস্ত মালিকানা বুঝা যায়। যেহেতু পরকালের মালিক হওয়া বড় কঠিন। আর যে পরকালের মালিক হতে পারবে, তার জন্য তাতে সংঘটিত সবকিছুর মালিক হওয়া সহজতর। (তফ্সীর বায়যাবীর টীকা, মুহিউদ্দীন শায়খ যাদাহ ১/৩৭)

আর এ বিশ্বাস এমন এক উদ্বুদ্ধকারী হেতু, যার ফলে বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সুসম্পর্ক গড়তে পারবে এবং বিশুদ্ধভাবে তাঁর ইবাদত করতে পারবে। যাতে তিনি তাকে পরিত্রাণ দিবেন। আর তিনি ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখবে না; চাহে তিনি কোন আল্লাহর বন্ধু হন, যিনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন; যেমন নবী, ফিরিশ্তা, বা নেক লোক। অথবা তা কোন নেক আমল হোক, যা কিয়ামতে সুপারিশ করবে; যেমন আমল-সহকারে কুরআন তেলাঅত এবং রোযা। যেহেতু সুপারিশের মালিক তাঁরা নন। বরং মহান আল্লাহই সুপারিশের মালিক। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا } (88) سورة الزمر

অর্থাৎ, বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারাধীন।' (সূরা যুমার ৪৪ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن

يَأْذَنَ اللَّهُ لَمَن يَشَاء وَيَرْضَى } (٧٤) سورة النجم

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলীতে কত ফিরিশুা রয়েছে, তার্দের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সম্বন্ট তাকে অনুমতি না দেবেন। (সূরা নাজ্ম ২৬ আয়াত)

একদা আবূ হুরাইরা ্ক্ নবী ্ক্রি-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের সর্বাধিক ভাগ্যবান কে?' উত্তরে তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের সর্বাধিক ভাগ্যবান হল সেই ব্যক্তি, যে বিশুদ্ধ অন্তরে (বা খাঁটি মনে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে।" (বুখারী ১৯নং)

পূর্বে আশা ও আগ্রহ সৃষ্টি করার পর পরকালের কথা উল্লেখ ক'রে আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যাতে বান্দা আশা ও ভয় উভয়ের মাঝে অবস্থান করে। যাতে সে সাবধান ও সতর্ক হতে পারে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। যাতে তার খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি তার পদস্খলন ঘটিয়ে তাকে সেই দিন সম্পর্কে উদাসীন ক'রে না রাখে, যে দিন অবশাস্তাবী। যেদিন প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের বদলা প্রদান করা হবে।

সূরা ফাতিহার প্রথম তিন আয়াতে ইবাদতের তিন রুক্নের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে;

১। ভালবাসা ঃ আর তা রয়েছে ﴿الْخَمْدُ للهُ رَبِّ الْمَالَـمِينَ ভিতরে।

২। আশা ঃ আর তা রয়েছে ﴿الرَّحْنِ الرَّحِيم ﴾-এর ভিতরে।

৩। ভীতি ঃ আর তা রয়েছে ﴿مَالِكِ يَـوْمِ الـدِّينِ﴾ এর ভিতরে। (দেখুন ঃ আল-উবুদিয়াহে, শারহুশ শায়খ আব্দুল আযীয় বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহী ১৩৯পৃষ্ঠার টীকা) এ আয়াত পড়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মহান আলাহ নিজেকে কেবল 'বিচার দিনের মালিক'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন কেন? অথচ তিনি তো দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। যেমন তিনি বলেন,

কি টোণুন্নাত নানুষ যা আশা করে, তাই কি সে পায়? বস্তুতঃ ইহ্কাল ও পরকাল আলাহরই। (সূলা নাজ্ম ২৪-২৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

{وَإِنَّ لَنَا لَلَّآخِرَةَ وَالْأُولَى} (٥٤) سورة الليل

অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের কর্তৃত্ব আমারই। (সূরা লাইল ১৩ আয়াত) এর জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যায়; যেমন ঃ-

পূর্বে মহান আল্লাহর ব্যাপক প্রতিপালকত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে,
যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের মালিকানা শামিল রয়েছে। তিনি رُرِبُّهُ
﴿وَرِبُ الْمَالَ مِينَ الْمَالَ الْمَالَ مِينَ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالِقُ الْمِينَا الْمَالِقُ الْمِينَا الْمَالِقُ الْمِينَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِينَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِينَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِينَا لِمَالِقُ الْمِينَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِينَا الْمِينَاقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِينَاقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِينَاقُ الْمَالِقُ الْمِينَاقُ الْمَالِقُ الْمِينَاقُ الْمَالِقُ الْمِينَاقُ الْمِينَاقُ الْمِينَاقُ الْمَالِقُ الْمِينَاقُ الْمِينَاقُ الْمَال

দুনিয়ায় একই সময়ে একই সাথে সকল সৃষ্টি একত্রিত হয় না। যেহেতু এক জাতি চলে যায়, অপর জাতি এসে তার ওয়ারেস হয়। (আর কিয়ামতে সকলে একত্রিত হবে।)

দুনিয়ায় সৃষ্টির জমায়েত চিরস্থায়ী নয়। সে জমায়েত ক্ষণস্থায়ী, নশুর। পক্ষান্তরে আখেরাতে রয়েছে অনন্ত সময়। এ জন্য তাকে শেষ-দিবস বলা হয়েছে, যার পর আর কোন দিবস বা দিন নেই।

সেই শেষ দিবসে সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর খাস সার্বভৌমত্ব প্রকাশ লাভ করবে। যেদিন তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেন,

# {لِّمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ}

অর্থাৎ, আজ কর্তৃত্ব কার? (অতঃপর নিজেই জবাব দেবেন,) (لله الْوَاحَد الْقَهَّار } (৬٤) سورة غافر

অর্থাৎ, এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সুরা মু'মিন ১৬ আয়াত) ১৩)

বিগত তিনটি আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা কিভাবে তাঁর প্রশংসা করব? কিভাবে তাঁর গুণগান করব? কিভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করব? সুতরাং হাম্দ বা প্রশংসা হল, ভালবাসার সাথে প্রশংসনীয় সুন্দর গুণাবলী দ্বারা প্রশংসার্হের কথা সারণ করা। 'হাম্দ' বারবার করা হলে, তা 'সানা' গুণকীর্তন হয়। আর যদি তার সাথে বড়ত্ব ও মহত্ব উল্লেখ করা হয়, তাহলে গৌরব ও মহিমা বর্ণনা হয়। (এ বাপারে হাদীসে কুদসীএই ক্রয়ের ১০-১১ পৃষ্ঠায় দ্রন্থবা)

বান্দা যখন নামাযে পাঠ করে, ﴿الْكَانُ الْكَانُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>( &</sup>lt;sup>১৩</sup>) এ অর্থে 'সূর' ফুঁকার লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন ঃ ইবনে কাসীর ৪/৭৫)

<sup>(&</sup>lt;sup>১৪</sup>) উক্ত হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মুনাজাতের কথা অনুভব ক'রে বিগত আয়াতগুলির প্রত্যেকটির শেষে থামাকে উলামাগণ উত্তম বলেছেন। (দেখুন ঃ বাদাইউত তাফসীর ১/১১৯১১) অবশা প্রত্যেক আয়াত শেষে থামার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উন্সে সালামাহ

# চতুর্থ আয়াত [ग्रोधे येमें १ وليَّاكَ نَستَعِينُ]

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।(১৫)

মহান আল্লাহর সুন্দরতম গুণ উল্লেখ ক'রে প্রশংসা করার পর তাঁরই শিখানো মত বান্দা এমন এক সুন্দরতম জিনিসের কথা উল্লেখ করে, যা উক্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত প্রতিপালকের জন্য নিবেদন করা কর্তব্য। যে গুণাবলীতে তাঁর কোন সদৃশ ও সমকক্ষ নেই। সুতরাং বান্দা তাঁর বন্দেগী ও ইবাদতের কথা এবং তাতে তাঁর সাহায্য ভিক্ষার কথা উল্লেখ করে। আর এ হল প্রশংসার্হ আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর অসীলা গ্রহণ করার পর তাঁর দাসত্ব ও একত্ববাদের অসীলা গ্রহণ। এই দুই অসীলায় দুআ করলে প্রায়শঃ তা রদ করা হয় না। (বাদাইউত তাফসীর ১/২০৬-২০৯)

(রাশ্বিয়াল্লাহ্ড আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল 🕮 প্রত্যেক আয়াতকে কেটে কেটে পাঠ করতেন; তিনি 'আলহামদু লিল্লাহি রান্ধিল আ'-লামীন' বলে থামতেন। তারপর 'আর-রাহ্যানির রাহীম' বলে থামতেন। (আবু দাউদ ৪০০১, তিরমিয়ী ২৯২৩, হাকেম ২৯০৯, বাইহাকী ২২১২, पाताकूछ्नी ১১৫৭, ১১৭৫नং, *जानवानी शपीपिं*दिक महीह वलाइन। एप्यून : महीहल जात्म' ৫০০০নং) তাছাড়া মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন 'তারতীল' সহকারে পড়তে আদেশ করেছেন। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে থেমে থেমে স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং এ কথাও হাদীসের অর্থকে জোরদার করে এবং প্রতোক আয়াত শেষে থেমে যাওয়ার কথাকে তাকীদপ্রাপ্ত করে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(' ) এ আয়াতে মহান আল্লাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ পূর্বে সূরা শুরুতে তাঁকে 'গায়েব' রাখা হয়েছিল। এরূপ বাক্-রীতিকে 'ইলতিফাত' বলা হয়। এর উপকারিতা হল, ভাষায় সাহিত্য-সৌন্দর্য প্রকাশের জনা ভঙ্গিমার বিভিন্নতা। বান্দা যখন আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও মহিমা বর্ণনা করল, তখন মহান আল্লাহ তাকে কাছে ও নিকটে ক'রে নিলেন। আর তখনই বান্দা 'গায়েব'কে সামনে পেয়ে সম্বোধন শুরু করল। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

এই আয়াতটির দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথম "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি" এবং দ্বিতীয় "আমরা কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।" প্রথমটি হল গুণকীর্তন এবং দ্বিতীয়টি হল দুআ। যেমন হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেছেন, "বান্দা যখন বলে, এট্রার্ট ইন্ট বিশ্বর্ট ক্রিট্রাট তখন আল্লাহ বলেদেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।" (হাদীসটি ১০-১১ প্রায় দেখুন)

🕸 ইবাদতের আভিখানিক ও পারিভাষিক অর্থ

আরবদের নিকট ইবাদতের আসল অর্থ হল ঃ নম্র বা সহজ। তাঁরা বলেন, 'ত্নারীকুন মুআব্বাদ' অর্থাৎ, সরল–সহঁজ রাস্তা। চালু পথ, যার উপর থেকে চলার পথে বাধা সৃষ্টিকারী সকল জিনিস দূর করা হয়েছে।

পথ সিরল-সহজ করারও বিভিন্ন পর্যায় আছে। পথ যত সুগম (সরল) ও চালু হবে, পথিকের সে পথে চলার আগ্রহ তত বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপ বান্দাও আল্লাহর নিকট; বান্দা যত আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করবে, যত বিধিবদ্ধ ইবাদত করবে, তত তার প্রতি আল্লাহর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই অনুযায়ী তার নিকট তার মর্যাদাও বৃদ্ধি লাভ করবে।

শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের অর্থ হল, প্রত্যক সেই প্রকাশ্য ও গুপ্ত কথা ও কাজ, যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন ও যাতে সম্ভষ্ট হন। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/১৫৫)

ইবাদতের উক্ত সংজ্ঞাটি ব্যাপক। এতে হৃদয়ের গুপ্ত আমলও শামিল হয়ে যায়। যেমন, ভালবাসা, ঘৃণা করা, ভরসা করা, ভয় করা, আশা করা ইত্যাদি। আর এগুলি যথারীতি করতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন।

নিষেধ করেছেন এমন হার্দিক কর্ম যেমন, তাহংকার করা, রিয়া

(লোকপ্রদর্শনের জন্য কাজ) করা, গর্ব বা ফখর করা, হিংসা করা, উদাসীন হওয়া, মুনাফিক্টা (কপটতা) করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, আল্লাহর চক্রান্ত থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা, মুসলিমদের বিপদ ও কট্ট দেখে বা শুনে আনন্দিত হওয়া বা হাসা, মুসলিমদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার পছন্দ করা ইত্যাদি। (১৬)

ইবাদতের ব্যাপক অর্থে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দারা কৃত আমল নিয়ুরূপ :-

নির্দেশিত মৌখিক আমল ? যেমন, কলেমা পড়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, কুরআন তেলাঅত করা, নামাযে যিক্র পড়া, সালামের জওয়াব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান করা, সত্য কথা বলা। নিষিদ্ধ কথা বর্জন করা; আর তা হচ্ছে সমস্ত কথা যে সমস্ত কথা আল্লাহ অপছন্দ করেন, যেমন আল্লাহ সম্বন্ধে বিনা ইল্মে কথা বলা, শিকী কথা বলা, দ্বীনের সাথে বিদ্বুপ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম

<sup>(</sup>২) 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থে হার্দিক ইবাদতের বিভিন্ন পর্যার উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু নিমরপ ঃ আল্লাহকে অবলম্বন করা, আল্লাহর দিকে পলায়ন করা, হদেয়কে সতাবাদিতা ও ইখলাসের উপর অভান্ত করা, আনুগতা করা, ভয় করা, ভালবাসা, ভক্তি করা, তা'য়ম করা, আশা করা, বিনম্র হওয়া, বিষয়-বিতৃষ্ণা, সংযমশীলতা, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহতে ময় হওয়া, আগ্রহ ও ভক্তি রাখা, আমল দারা ইল্মের এবং ইখলাস ও ইহসান দারা আমলের হিফাযত করা, সর্বদা এই অনুভব রাখা যে, আল্লাহ আমার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবিকছু দেখছেন, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুর সম্মান করা, আন্তরিকতা ও একাপ্রতা, অবিচলতা, ভরসা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, আত্তাসমর্পন, রৈর্থশীলতা, আল্লাহতে সন্তুষ্টি, কৃতক্ততা, লভ্জোশীলতা, সতানিষ্ঠা, পরার্থপরতা, সচ্চরিত্রতা, বিনয় হওয়া, ভদ্রতা, পরোপকারিতা, দার্চ সংকল্প, ইচ্ছা ও তলব, আদব করা, একীন করা, আল্লাহকে নিয়ে একাকীত্ব দূর করা, যিকর করা, আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া, আল্লাহ ছাড়া অনোর অমুখাপেক্ষী হওয়া, এমনভাবে ইবাদত করা, যতে মনে হয় যে, যেন সে আল্লাহকে দেখছে অথবা আল্লাহ তাকে দেখছেন। জ্ঞানবতা, হিকমত অবলম্বন, দূরদর্শিতা, প্রশান্তি অনুভব করা, উল্লোল্না হওয়া, হিম্মত করা, ইর্বা করা, (আ্লামর্যাদাবোধ), (ঈমানের মিষ্টতা) প্রাপ্তি, হদম পরিকার রাখা, (খোলা মন হওয়া), খুলী হওয়া, গোপনীয়তা রক্ষা, ঈমানে সুদৃঢ়তা অবলম্বন, রহসা-উদ্ঘাটন, তম্মতা, আল্লাহকে দর্শন করার অনুভূতি, হুদয়রকে সঞ্জীবিত রাখা, আল্লাহর সমাক পরিচয় লাভ, একত্রবাদ।

খাওয়া, অপবাদ দেওয়া, গালি দেওয়া, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া, বাজে কথা বলা ইত্যাদি বর্জন করা।

জিহ্বার আস্বাদন দ্বারা বিধেয় ইবাদত ঃ যেমন জীবন ধারণের জন্য যা খেতে বাধ্য তা ভক্ষণ করা, যে ওমুধ না খেলে জীবন যাওয়ার আশস্কা আছে তা খাওয়া, ইবাদতে সাহায্য করবে এমন বৈধ খাবার খাওয়া, মেহমানের সাথে খাওয়া। নিষিদ্ধ আস্বাদন বর্জন করা, যেমন মদ ও বিষ খাওয়া, সন্দিহান জিনিস ভক্ষণ করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া।

নির্দেশিত কানের আমল ঃ যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে শরীয়ত ও ঈমানের কথা শোনা ওয়াজেব করেছেন—তা শোনা, নামাযে ইমামের জেহরী ক্বিরাআত মনোযোগ সহকারে শোনা, জুমআর খুতবা মনোযোগ সহকারে শোনা, কুফরী ও বিদআতী কথা না শোনা, অবশ্য খণ্ডন ইত্যাদির মত কোন তুলনামূলক মঙ্গল থাকলে অথবা ঐ কথার বক্তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন হলে শোনা যায়। যে কথা আপনাকে লুকানো হচ্ছে, সে গোপন কথা কান পেতে শোনা বর্জন

চোখের আমল १ যেমন, কুরআন দেখে পড়া, অনুরূপ দ্বীনী বইপুস্তক পড়া, খাদ্য ও উপভোগ্য জিনিসের হালাল-হারাম তমীয় করার
জন্য দেখা, আমানত জমাকারীদের আমানত তমীয় করার জন্য দেখা,
বিশ্বজগতে মহান আল্লাহর নিদর্শন দেখা। নিষিদ্ধ জিনিস দেখা বর্জন
করা, যেমন কোন অবৈধ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত বর্জন করা। তদনুরূপ
কাপড়ের নিচে অপরের লজ্জাস্থান দেখা এবং দরজার ভিতরে
দৃষ্টিপাত করা বর্জন করা।

নাকের আমল ঃ বিধেয় ঘ্রাণ গ্রহণ করা, যেমন হারাম-হালাল জানার জন্য কোন জিনিসের ঘ্রাণ গ্রহণ করা। আর নিষিদ্ধ ঘ্রাণ গ্রহণ যেমন, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির ঘ্রাণ গ্রহণ করা, ছিনিয়ে নেওয়া বা চুরি করা সেন্ট্ শোঁকা, পরনারীর সুগন্ধ গ্রহণ করা, যেহেতু এতে রয়েছে বড়

#### ফিতনা।

হাতের আমল ঃ বিধেয় স্পর্শ যেমন, মুসলমানদের পরস্পর মোসাফাহা করা, চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রাখার নিয়তে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে স্পর্শ করা। আর নিষিদ্ধ স্পর্শ যেমন, পরনারী স্পর্শ করা, অন্যের রান স্পর্শ করা; যদি তা শরমগাহের শামিল হয়।

হাত-পায়ের আমল ঃ বিধেয় কাজ যেমন, নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বা ঋণ পরিশোধের জন্য উপার্জন করা, হজ্জ ও তার কার্যাবলী আদায় করা, উপকারী ইল্ম লেখা, জুমআহ ও জামাআতের নামায পড়তে যাওয়া, আল্লাহ বা তাঁর রসূলের কোন আদেশ পালন করতে যাওয়া, আত্রীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে যাওয়া, পিতামাতার খিদমত করতে যাওয়া, ইলমী মজলিস বা জালসায় যাওয়া ইত্যাদি।

নিষিদ্ধ আমল যেমন, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা, মারধর করা, চুরি-ছিন্তাই করা, মিথ্যা, অন্যায়, অদ্দীল অপবাদমূলক কথা লেখা, প্রেমকাব্য রচনা করা, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহর অবাধ্যতামূলক প্রবন্ধ লেখা। (দ্রন্তব্য ঃ বাদাইউত তাফসীর ১/২ ১০-২২০, লেখক বহু প্রকার ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছে এবং তা শরীয়তের পাঁচিটি বিধানের মানদন্তে ভাগ করেছেন। আমি সংক্ষেপে তার কিছু এখানে উল্লেখ করলাম; হয়তো বা তা অসমগুসও হতে পারে। সুতরাং উক্ত কিতাবের প্রতি রুজু করুন, যেহেতু তা খুবই মূল্যবান।)

সূতরাং সর্বনাশ সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাতে মিথ্যা বলে। সে বলে ﴿اِيُّاكَ نَكْبُكُ ﴿ আমরা কেবল তোমরাই ইবাদত করি) অথচ বাস্তবপক্ষে সে অন্যেরও ইবাদত

﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ वान्मात জना এবং তা দুআ ও প্রার্থনা; যেমন সূরাতুস স্বালাতের হাদীসে এর উল্লেখ এসেছে। (১০-১১প্রালঃ)

বলা বাহুল্য, সকল প্রকার ইবাদত কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া ওয়াজেব। আর সাহায্য প্রার্থনা করাও এক প্রকার ইবাদত। সূতরাং যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য করার ক্ষমতা নেই, সে বিষয়ে অন্যের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা বৈধ নয় (কারণ তা শির্ক)।

পক্ষান্তরে সাহায্য প্রার্থনায় রয়েছে পূর্ণ শক্তিমান মহান আল্লাহর কাছে বান্দার অক্ষমতা ও দুর্বলতা স্বীকার। সূতরাং প্রত্যেক তওফীকপ্রাপ্ত মু'মিন নিজের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করে। যেহেতু তিনিই তাকে ইবাদতের তওফীক দেন এবং তার উপর সাহায্য করেন।

শর্মী ইবাদত অকৃত্রিম ভালবাসার দলীল আল্লাহর ইবাদত এ কথার দলীল যে, ইবাদতকারী মহান আল্লাহকে

<sup>(</sup>১৭) যেমন, কোন জ্যান্ত পীরঘর বা মাযারে গিয়ে সিজ্ঞদা করে, প্রার্থনা করে, সন্তান ও সুখ-সমৃদ্ধি চায়, নযর ও মানত মানে, কুরবানী পেশ করে, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করে, রোগ-নিরাময় কামনা করে ইত্যাদি। (অনুবাদক)

সত্যিকারে ভালবাসে। ত্বে সে ইবাদত মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ ও অনুমোদন ছাড়া শুদ্ধ হবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন; وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّه } (٥٥) سورة آل

عمران

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালবাসার দাবী করে অথচ তাঁর অবাধ্যতা করে, তার দাবী মিথ্যা অথবা অবাধ্যতার পরিমাণ অনুযায়ী অসম্পূর্ণ। যেমন কবি বলেছেন,

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর নাফরমানি ক'রে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ কর। এটা তো অনুমানে এক অদ্ভূত ব্যাপার!

তোমার ভালবাসা যদি সত্য হত, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ যে যাকে ভালবাসে সে তার অনুগত হয়।

প্রত্যেক দিন তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে নিয়ামত দান ক'রে থাকেন। আর তুমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদাসীন। (কবিতাটি মাহমূদ আল-অর্রাক, ইমাম শাফেয়ীরও বলা হয়, দেখুন ঃ আল-আ-দাবুশ শারইয়াহ ১/১৭৯)

সুতরাং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর শরীয়তের অনুসারী, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ্ক্রি-এর আদেশ পালনকারী এবং সে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসারী নয়, সে ব্যক্তি সত্যিকার আল্লাহ-প্রেমী। পক্ষান্তরে অন্য ধরনের মানুষ তার ভালবাসায় (কপট ও) মিথ্যাবাদী।

এই সূরায় হাম্দ ও শুক্র (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা) একত্রিত হয়েছে। সূতরাং হৃদয় ও রসনায় প্রশংসা, গুণকীর্তন ও মহিমা বর্ণনার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃতজ্ঞতার কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। আর তা হল শরয়ী ইবাদত, যা বান্দা ক'রে থাকে।

ক্রি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইবাদত ও বাখ্য হয়ে ইবাদত বান্দা যে ইবাদত ক'রে থাকে এবং যার দ্বারা সে তার প্রতিপালকের গুণকীর্তন করে, তা হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাকৃত ইবাদত। এই শ্রেণীর ইবাদতেই সওয়াব লাভ হয়। ইবাদতকারী হয় (আল্লাহর) দাস। আর এই শ্রেণীর ইবাদত ও দাসত্ব (আল্লাহর) উলূহিয়াত বা উপাস্যত্বের সাথে সম্পুক্ত।

্ষেচ্ছাকৃত ইবাদত বা দাসত্ত যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,
(৬৩) বুল্লিট্র ইবাদত বা দাসত্ত যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,
তথাং লিট্র শান্ত হয়ে দ্রাময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে শান্ত হয়ে
চলাফেরা করে...। (সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ } (٥٤) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? (সূরা যুমার ৩৬ আয়াত) তিনি আরো বলেন,

{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانً } (8٤) سورة الحجر

অর্থাৎ, বিভ্রান্তদের মধ্য হতে যারা তোমার (ইবলীসের) অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না। (সূরা হিজ্র ৪২ বানী ইয়াঈল ৬৫ আয়াত)

পক্ষান্তরে বাধ্য হয়ে দাসত্ব সৃষ্টির সর্বাবস্থার ধর্ম। এমনকি কাফেরও উক্ত শ্রেণীর দাস। যেহেতু মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও প্রভু

111

তাঁরই হাতে স্বাধীন পরিচালনা-ক্ষমতা। (বাদাইউত তাফসীর ১/১৩০) সূতরাং এ দাস হল (পরিচালিত) কৃতদাস। আর এই শ্রেণীর দাসত্ব (আল্লাহর) রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপালকত্বের সাথে সম্প্রতঃ।

বাধ্য হয়ে দাসত্বের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَبَادِ } (٥٥) سورة غافر

অর্থাৎ, আল্লাহ দাসদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না। (সূরা মু'মিন ৩১ আয়াত)

বুটি ইটি কা غَيْدًا}
আর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম
দয়াময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না। (সূরা মারয়্যাম ১৩ আয়াত)

বি و كَالُوا النَّخذ الله و كَلدًا سَبْحَانَهُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوات و كَالْرُض كُلُّ لَهُ عَانَهُ و كَالُون كُلُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوات و الأَرْضِ كُلُّ لَهُ عَانَهُ وَلَدًا سَبْحَانَهُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوات و الأَرْضِ كُلُّ لَهُ عَانُونَ } (الحاد ) سورة البقرة

অর্থাৎ, তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি (আল্লাহ) মহান পবিত্র। বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত়। (সূরা বাক্সারাহ ১১৬ আয়াত)

বলা বাহুল্য, এখানে দাসত্ব, সিজদাহ ও আনুগত্যের অর্থ হল, মহান আল্লাহর কাছে অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে বিনয় নম্র হওয়া।

### 🚳 ইবাদতের মাহাত্য্য

মানব-দানব সকল ভারপ্রাপ্তের জন্য; বরং ফিরিশ্তা ও সকল সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে মহৎ মর্যাদা ও কর্তব্য হল মহান প্রভুর ইবাদত। এ কথার দলীল এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মুহাম্মাদ ্রি-কে তাঁর মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশের সময় 'عَبْدُ অর্থাৎ দাস' বলে ভূষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

ত্রি । এই নি এই ত্রিটি । এই নি এই নি ভার । ত্রিটিটি । ত্রিক আর্থাৎ, কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তার দার্সের প্রতি ফুরক্বান কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা ফুরক্বান ১ আয়াত)

ত্থি। তুলি ক্রিট্রি ক্রিট্রি ক্রিট্রি ক্রিট্রি ক্রিট্রি ক্রেছি.যদি অর্থাৎ, এবং আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি.যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও.। (সূরা বাক্রারাহ ২৩ আয়াত)

{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّه يَدْعُوهُ } (١٥ ) سورة الجن

অর্থাৎ, আর যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকবার জন্য দন্ডায়মান হল...। (সুরাজিন ১৯ আয়াত)

এসব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেননি, আমার খলীল, আমার নবী, আমার শেষ রসূল ইত্যাদি; বরং বলেছেন 'আমার দাস'।

অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাদের জন্য বলেছেন,

{ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (كَا ) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِالْمُرِهِ يَعْمَلُونَ } (١٤)

অর্থাৎ, বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। (সূরা আধিয়া ২৬-২৭ আয়াত)

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, ইবাদত সবচেয়ে বড় মর্যাদার জিনিস হল কেন?

উত্তর হল, মানব-দানব সৃষ্টি করার পশ্চাতে হিকমতই হল, ইবাদত ও দাসত্ম করা। মহান আল্লাহ বলেছেন, ত্ত্বা ন্ট্ৰিল প্ৰ মানুষকে কেবল আমার্হ ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত)

সুতরাং ভারপ্রাপ্ত যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, সে যখন তা সফল

করবে, তখনই হবে মর্যাদাসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ।

পক্ষান্তরে ইবাদতের বিপরীতে রয়েছে অহংকার ও শির্ক। আর যে ব্যক্তি অহংকারী ও মুশরিক হবে, সে শাস্তি ও গযবের সম্মুখীন হবে এবং ইবাদতের মর্যাদা ও মানবিক পরিপূর্ণতা থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যেহেতু সে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, সেই কর্তব্য পালন করে নি।

এই অর্থ আরো পরিক্ষার ক'রে বুঝার জন্য পার্থিব উদাহরণ

প্রণিধানযোগ্য %-

এক ব্যক্তি একটি দামী গাড়ি কিনল, কিন্তু তা অচল হয়ে গেল। এই গাড়ির কি কোন মান আছে বলছেন? এর থেকে সেই গাড়ির কি বেশি মান নয়, যা পুরাতন ও সস্তা; কিন্তু সচল, তার মালিককে বহন ক'রে নিয়ে বেড়ায়?

একটি লোক একটি সুন্দর ও দামী কলম কিনল; কিন্তু তা লেখে না। এই কলমের কি কোন মান আছে? এই কলমের কি মান বেশী, যে কলম যার জন্য তৈরী করা হয়েছে, তাই করে না, নাকি সেই কলমের মান বেশি, যে কলম দেখতে অসুন্দর এবং দামে সস্তা; কিন্তু তার মালিক তার দ্বারা লিখতে পারে?

সেই এসির কি কোন মান আছে, যা আপনার বৈঠকখানার দেওয়ালের উপরে লাগানো আছে; কিন্তু তা অচল? পক্ষান্তরে অন্য এসি, যা নিচে রাখা আছে; কিন্তু তা সচল; এর মান কি বেশি নয়?

মহান আল্লাহ জ্বিন ও ইনসানকে এমন এক কর্তব্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন বন্ধ নেই, বিরতি নেই। সে কর্তব্য হল, ইবাদত। এ হল সৃষ্টি রচনার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক সৃষ্টি সে কর্তব্য ত্যাগ ক'রে অবাস্তব মান ও মর্যাদার অনুসন্ধানে অন্য কর্মে রত হয়েছে। কিভাবে সে আসল মর্যাদা অর্জন করতে পারবে? মর্যাদা পরিহার ক'রে কি তার অনুসন্ধান করা হয়? সে কি হীনতা থেকে রক্ষা পেতে হীনতারই শিকার হয় নি?

আসল মর্যাদা হল জরুরী কর্তব্য পালনের তওফীক লাভের মাধ্যমে। যে কর্তব্য পালনের কথা জানিয়ে নামাযের প্রত্যেক রাকআতে বান্দা নিজ প্রভুর গুণকীর্তন ক'রে থাকে। আর তার প্রভু তার প্রতি বড় মেহেরবান। যেহেতু তিনিই এ গুণকীর্তন তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং হে আল্লাহ! হে সেই সত্তা, যাঁর প্রশংসা করা ভাল কাজ (হওয়ার দলীল) এবং নিন্দা করা খারাপ কাজ। (১৮) তুমি আমাদেরকে তোমার প্রশংসা অর্জনের তওফীক দাও এবং সেই জিনিস থেকে দূরে রাখ, যা আমাদেরকে তোমার নিন্দার সম্মুখীন করে। হে চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর!

কৃষ্টির পরস্পর সাহায্য প্রার্থনা এবং সৃষ্টির মন্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনার অর্থ

সৃষ্টির পরস্পর সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থ হল, কোন কাজ সহজ করার জন্য সহযোগিতা চাওয়া, যে কাজ একাকী করতে কট্ট ও কঠিন লাগে। কিন্তু এখানে সাহায্য প্রার্থনার কথা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে। বান্দার

<sup>(</sup>৬) মহান আল্লাহর বাণী ৪ مراء المحكرات أكثر هُمْ لَا يَعْقَلُونَ (৪) ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحَكْرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ (৪) سورة विन হাবেস المحرات المحرا

নিজস্ব পৃথক কোন শক্তি নেই, যার দ্বারা আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই সে নিজ অভীষ্ট লাভ করতে পারে। যেহেতু বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুসারী। মহান আল্লাহর ইচ্ছার অনুমোদন ব্যতীত বান্দার ইচ্ছা কখনোই পূরণ হতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছাই ফায়সালাকারী ও (বান্দার ইচ্ছাকে) পরিবেষ্টনকারী। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿ إِنَّ هَذِه تَذْكُرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (﴿ ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّــا أَن يَشَاءِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكَيمًا } (٥٥) سورة الإنسان

অর্থাৎ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করক। তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা দাহর ২৯-৩০ আয়াত)

﴿ لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (٤٢) وَمَا تَشَاؤُونَ إِنَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } (٤٥) سورة التكوير

অর্থাৎ, (এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র;) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। (সূরা তাকবীর ২৮-২৯)

অর্থাৎ, বান্দার চাহিদা মোতাবেক আল্লাহর ইচ্ছা প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি আল্লাহর সম্ভুষ্টি প্রকাশ করে না। মহান আল্লাহ বলেন:

{إِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَــشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ } (٩) سورة الزمر

অর্থাৎ, তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্যে এটাই পছন্দ করেন। (সুরা যুমার ৭)

এখানে সাহায্য প্রার্থনায় উদ্দেশ্য, বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের

প্রত্যেক সেই বৈধ কাজ, যা সে করার ইচ্ছা করে। যেহেতু ইবাদতের অর্থ বড় প্রশস্ত; যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। নবী ﷺ ইবনে আব্বাস ॐ-কে বলেছিলেন, "যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছে চিয়ো।" (আহমাদ ১/২৯৩, ৩০৩, ৩০৭, তিরমিয়া ২৫১৬নং, হাকেম ৩/৫৪২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহুল জামে' ২/১৩১৮)

তিনি ভালবাসার পাত্র মুআয ্রাড্ড-কে অসিয়ত ক'রে বলেছিলেন, "হে মুআয! আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে অবশ্যই বলতে ছেড়ো না,

اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্র (সারণ), শুক্র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর। (আহমাদ ৫/২৪৪, আবু দাউদ ১৫২২, নাসাঈ ১৩০৪নং, হাকেম ১/২৭৩, ইবনে হিমান ২০২১নং, আলবানী সহীহুল জামে' ২/১৩২০তে 'সহীহ' বলেছেন।)

# 🕸 ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ সবচেয়ে বেশি উপকারী দুআ

এই আয়াতটিতে রয়েছে সবচেয়ে বেশি উপকারী ও অলপ কথায় অর্থবহুল দুআ। সবচেয়ে বেশি উপকারী দুআ হল তাঁর সম্বৃষ্টি লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা। আর সবচেয়ে বড় দান হল উক্ত প্রার্থিত বিষয় দিয়ে সাহায্য করা। সমস্ত দুআয়ে মাসূরার মৌলিক বিষয় হল এই (আল্লাহর সম্বৃষ্টি লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা) এবং তার প্রতিকূল বিষয় ও বস্তু দূর করা, তা পরিপূর্ণ করা এবং তার কারণসমূহ সহজ করা।' (বাদাইউত তাফসীর ১/১৮০)

সুতরাং কি সুন্দর অর্থবহুল এ দুআ! প্রত্যেক বিধেয় দুআর মৌলিক বিষয় এই দুআর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

🕸 ﴿أَيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ والله عند والله عند والله والله عند والله والله

#### অহংকার প্রত্যাখ্যান

কর্মেটে শির্ক বর্জন ও তওহীদ বরণের প্রতি ইঙ্গিত। এতে রয়েছে শির্ক ও রিয়া (লোকপ্রদর্শনের আমল)এর সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা। যেহেতু এতে দুআকারী ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্য সীমিত করে। এর দলীল হল, কর্মকারক ﴿এ৯০০ কিবল কিয়া (না'বুদু)র পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আর ﴿ وَإِيَّاكُ نَسْعَينُ ﴾ -এতে রয়েছে বান্দার আত্মনির্ভরতা বর্জন করার প্রতি ইঙ্গিত। শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও অহংকারের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা। এতে রয়েছে আনুষঙ্গিকভাবে অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার এবং কেবল সৃষ্টিকর্তার মহাশক্তির কথা অনুভব ও কল্পনা। যেহেতু বান্দা এতে সাহায্য প্রার্থনাকে কেবল আল্লাহর নিকটেই সীমিত করে।

সূতরাং ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴿ तिया (लाकপ্রদর্শন) দূর করে এবং وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ রিয়া (लाकপ্রদর্শন) দূর করে এবং وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ अহংকার দূর করে।" (नामहिंड जक्ष्मीत ১/১৫৭)

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ তাওহীপুল উল্হিয়্যাত ও তাওহীপুর কবুবিয়্যাহর প্রমাণ বহন করে:

কর্বিয়্যাহর সাথে সম্পৃক্ত। (বাদাইউত তাফসীর ১/১১০, ১৭৭) যাতে মহান

আল্লাহর পরিপূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ও স্বাধীন পরিচালনার কথা বুঝা যায়। আর এ কথাও বুঝা যায় যে, সমস্ত সৃষ্টি নিজের ইচ্ছামত কিছু করতে অক্ষম; যদি না আল্লাহ তকদীর দ্বারা তাদের সাহায্য করেন। তিনি বলেছেন,

কুন্য ইল্লাইন্ট্ । দুটা দুটা দুটা দুটা দুটা দুটা কুন্ত । দুটা দুটা কুন্ত । দুটা দুটা কুন্ত । কুন্তা কুন্তা তামরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। (সূরা তাকবীর ২৯ আয়াত)

র্প্ এট্রিঞ্জ সীমিতকরণের অর্থ দেয়। যেহেতু তা (কর্মকারক ক্রিয়ার)
পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সূতরাং এর সাথে অন্য (কোন কর্মকারকের)
সংযোগ শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে যদি 'না'বুদুকা' বলা হওঁ, তাহলে তার সাথে
সংযোগ করা শুদ্ধ হত। আর তখন তা তওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করত না।
এই আয়াতের অর্থের নিকটবর্তী আয়াত হল নিম্নের আয়াত,

{فَاعْبُدْهُ وَتُوكُّلْ عَلَيْهِ } (٥١٤) سورة هود

অর্থাৎ, তুমি তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সুরা হুদ ১২৩ আয়াত)

যেহেতু আল্লাহর উপর নির্ভরকারী আসলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনাকারী। (১৯)

ত্বির্যাকা না'বুদু অইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এতে রয়েছে
জাবারিয়্যাহ ও ক্বাদারিয়্যাহর মতবাদের খতন

<sup>(&</sup>lt;sup>১৯</sup>) বাস্তবপক্ষে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা তাঁর কাছে সাহাযা প্রার্থনা করার চাইতে বেশি ব্যাপক। সূরা স্থালাতের হাদীসের এক বর্ণনায় 'ইয়াকা নাস্তাঈন'কে সোপর্দ করার অর্থে আরোপ করা হয়েছে। উলামাণণ বলেন, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা—সকল কর্ম সোপর্দ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা ও সম্ভন্ট থাকা—এ সবে পরিব্যাপ্ত আছে। এ সকল ছাড়া আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা কল্পনাই করা যায় না। (মাদারিজুস সালেকীন ১/১৩৬)

'আমরা ইবাদত করি' এই কথার মধ্যে জাবারিয়্যাহ ফির্কার মতবাদ খন্ডন হয়, যারা বলে, বান্দার কোন ইচ্ছা, ইরাদা ও কর্ম নেই। বরং সে বাতাসে চলমান পালকের মত। (তকদীরই সবকিছু, তদবীর বলে কিছু নেই।)

খন্ডন এইভাবে হয় যে, আয়াতে ইবাদতের কর্তা হল বান্দাই। ইবাদত-ক্রিয়াকে তার প্রতিই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। (তাহলে বুঝা গেল, বান্দার ইচ্ছা ও কর্ম অবশ্যই আছে।)

আর 'সাহায্য চাই' এই কথায় রয়েছে ক্বাদারিয়্যাহ ফির্কার মতবাদের খন্ডন, যারা বলে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই বান্দা নিজের কাজের সৃষ্টিকর্তা। (তদবীরই সবকিছু, তকদীর বলে কিছু নেই।)

তাদের মতবাদের খন্ডন এইভাবে হয় যে, বান্দার সাহায্য প্রার্থনা এ কথার দলীল যে, তার ইচ্ছা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া পূরণ হবার নয়। সূতরাং আল্লাহর সাহায্য না থাকলে বান্দা ইবাদত করতে সক্ষম হবে না। কর্ম বান্দার পক্ষ হতে এবং তার সংঘটন-নিয়তি ও সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে। (মাদারিজুস সালেকীন ১/১০৭)

#### 🕲 মানুষ ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনায় চার ভাগে বিভক্ত

১। প্রকৃত বান্দা ঃ যে ব্যক্তি অবস্থা অনুপাতে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা একত্রে উভয়ই করে। যেমন আয়াতে উভয়কে একত্রে জমা করা হয়েছে। সূতরাং একটা করতে গিয়ে অন্যটাকে উপেক্ষা করে না।

২। যার কাছে ইবাদত আধিক্য লাভ করে; কিন্তু সাহায্য প্রার্থনা ও আল্লাহর উপর ভরসায় তার ত্রুটি আছে। ফলে সে অক্ষম হয় অথবা অবহেলার শিকার। তখন সে মুসীবতে অনেক উদ্বিগ্ন হয়, হাতছাড়া হওয়া জিনিসের জন্য অনেক দুঃখিত হয়, ভাগ্য ও তকদীরের অনেক আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া বৈধ নয়; যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে। এই আয়াতে সাধারণ ইবাদত সম্পর্কে বিবৃতি এসেছে। তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, আর তা হল সাহায্য প্রার্থনা করা। যাতে এই বিশেষ ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব স্পষ্ট হয়।

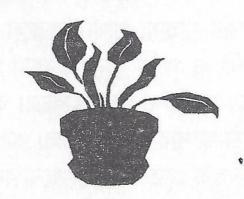

## পঞ্চম আয়াত

# ﴿ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴾

অর্থাৎ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

এ হল বান্দার যে সব জিনিস প্রয়োজন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস (প্রার্থনা) দুআ করা। বরং বান্দা তার নেহাতই মুখাপেক্ষী। (সরল পথের দিশা।)

এ প্রার্থনায় বান্দা নিজের অক্ষমতা স্বীকার ক'রে তার প্রতিপালকের কাছে প্রয়োজন ভিক্ষা করবে। যেহেতু মানুষ "অতিশয় যালেম ও

অতিশয় অজ্ঞ।" (সূরা আহ্যাব ৭২ আয়াত)

এ দুআয় সে হক কথা শোনাতে অহংকার ও হঠধর্মিতা দূর করার চেষ্টা করবে।<sup>(২১)</sup>

এ কথা স্বীকার করবে যে, দুআ একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই করতে হবে। তিনিই সাহায্যকারী, তওফীকদাতা এবং (হিদায়াতের পথ) সহজকারী।

এ দুআতে সে হিদায়াত ও সরল পথ লাভ করার আকুল আগ্রহ প্রকাশ করবে। যেমন এ দুআয় সে অনুনয়-বিনয়কারী হবে; যেমন মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন,

তাথিৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ ৫৫ আয়াত)

<sup>(&</sup>lt;sup>১১</sup>) অহংকারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "হক বা সতা প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।" (মুসলিম ২৬৫নং)

#### 🕸 হিদায়াতের অর্থ

আভিধানিক অর্থে 'হিদায়াত' গুমরাহী ও ভ্রন্টতার বিপরীত। হিদায়াত করার মানে হল, নম্রতা ও কোমলতার সাথে পথ দেখানো, পথে চালানো।<sup>(২২)</sup>

শরয়ী পরিভাষায় দু'টি প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার হয় %-

১। পথ দেখানো, পথ-নির্দেশ করা। আর এ কাজ স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয় কর্তৃকই হতে পারে। সুতরাং মহান আল্লাহ পথ দেখান। যেমন তিনি বলেন,

ত্রথাৎ, সামৃদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদেরকে সৎপথ ত্রথাৎ, সামৃদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদেরকে সৎপথ ও ভ্রান্তপথ প্রদর্শন করেছিলাম; কিন্তু ওরা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ ত্রবলম্বন করেছিল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭ আয়াত) (২৩)

আর রসূল ও সালেহীনগণও পথ দেখান। যেমন মহান আল্লাহ তাঁর রসূল ঠ্ঞ সম্পর্কে বলেন,

<sup>(</sup>২২) কিন্তু এ অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে সমঞ্জস নয়। মহান আল্লাহ বলেন, المَامَدُونُمُ إِلَى صِرَاطِ ( কুরা সাফফাত ২৩ আয়াত) এর জবাবে বলা হয়েছে, এটি বাঙ্গ ক'রে বলা হয়েছে। (রহুল মাআনী ১/১৫২) উলামাগণ বলেন, এখানে হিদায়াতের অর্থ গন্তবাস্থলে পৌছে দেওয়া, জাল্লাত অথবা জাহালামে। (২৫নং টীকা দ্রম্ভবা) (২৬) উভয় প্রকার হিদায়াতের দলীলের জন্য দেখুনঃ আয়ওয়াউল বায়ান, শানব্দ্বীত্বী ৪/৩৯৯, সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭ আয়াত

অপেক্ষা উত্তম।" (বুখারী ২৯৪২, মুসলিম ৬২২৩নং)

কুরআন (শরয়ী আয়াত) হিদায়াত করে, পথ দেখায়, প৾থ বর্ণনা করে, পথ স্পষ্ট করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَنَرَّانًا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلَمِينَ} অ্থিৎ, আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের

স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্রসমর্পণকারী মুসলিমদের জন্য, পথনির্দেশ,

করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ। (সূরা নাহল ৮৯ আয়াত)

দিকচক্রবালে (সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলীতে) ও নিজ দেহের মধ্যে দৃষ্টিপাত মানুষকে হিদায়াত করে ও পথ দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ }

অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। (সূরা হামীম সাজদাহ ৫৩ আয়াত)

বরং এই শ্রেণীর হিদায়াত কাগজের কিতাব অথবা ইলেফ্ট্রনিক পুস্তক,

অডিও অথবা ভিডিও ক্যাসেটও করতে পারে।

পথ দেখানোর হিদায়াত থেকে উদ্দেশ্য হল ভাল চিনিয়ে দেওয়া, বয়ান ক'রে দেওয়া। তাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তা গ্রহণ করুক অথবা বর্জন করুক। সূতরাং এই হিদায়াত দ্বিতীয় শ্রেণীর হিদায়াতের জন্য শর্ত; অনিবার্য সংঘটক নয়। আর শর্ত না পাওয়া গেলে (মাশরুত বা যার জন্য শর্ত আরোপিত হয় তা) পাওয়া যাবে না। কিন্তু শর্ত পাওয়া গেলে (মাশরুত) পাওয়া জরুরী নয় এবং শর্তও না পাওয়া জরুরী নয়। সুতরাং যদি পথ দেখানোর হিদায়াত পাওয়া যায় এবং তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত না পাওয়া যায়, তাহলে সেই হিদায়াত লাভ হবে না, যাতে সওয়াব পাওয়া যায়।

২। তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত। আর এটি মহান আল্লাহর জন্য

খাস। মহান আল্লাহর নিম্লোক্ত বাণী এই অর্থের জন্যই আরোপিত হবে। তিনি বলেছেন,

এখানে যে হিদায়াত রসূল ﷺ থেকে খন্ডন করা হয়েছে, তা হল সেই হিদায়াত, যাতে সৎপথ ও সওয়াব জরুরী হয় এবং তার অন্যথা হয় না। তওফীক দান ও ইলহাম করার হিদায়াত সৃষ্টির হাতে মোটেই নেই। সৃষ্টির হাতে সেই হিদায়াত আছে, যা রসূলদের হাতে আছে। মহান আল্লাহ বলেন

اَفَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ } (৩৫) سورة النحل (৩৫) أَفَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ } অর্থাৎ, রসূলদের কর্তব্য সুস্পষ্ট বানী প্রচার করা ছাড়া আর কি? (সূরা নাহল ৩৫ আয়াত)

তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত দান থেকে উদ্দেশ্য হল, হৃদয়ে ঈমান প্রক্ষিপ্ত করা, হৃদয়ের তা গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। সূতরাং মহান আল্লাহই নিজ রহমত ও অনুগ্রহে ভারপ্রাপ্ত বান্দার বক্ষকে ঈমানের জন্য উন্মুক্ত ক'রে দেন এবং ইসলামী শরীয়ত দ্বারা আমল করার তওফীক দান করেন। যেমন তিনিই বান্দাকে ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেন এবং নিজ ইনসাফ ও হিকমতের সাথে ভারপ্রাপ্ত বান্দার বক্ষকে সংকীর্ণ ক'রে দেন, ফলে সে শরীয়তকে বরণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, {فَمَن يُرِد اللّهُ أَن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ اللهُ الرِّحْسَ عَلَى صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاء كَذَلكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّحْسَ عَلَى عَلَى اللهُ الرِّحْسَ عَلَى اللهُ الرِّحْسَ عَلَى اللهُ الرِّحْسَ عَلَى اللهُ الدِّينَ لاَ يُؤْمنُونَ } (٤٩٤) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ ক'রে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর এরপে অপবিত্রতা (শয়তান অথবা আযাব) নির্ধারিত করেন। (সুরা আনআম ১২৫ আয়াত)

আপনি বলতে পারেন যে, তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত মহান আল্লাহর জন্য খাস; চাহে সে হিদায়াত শরয়ী ব্যাপারে হোক অথবা পার্থিব ব্যাপারে হোক, উভয় হিদায়াতই সমান সমান।

শরয়ী ব্যাপারে হিদায়াত যেমন, দ্বীনের আহ্বায়ক যাকাত আদায়ের জন্য আহ্বান করেন। স্পষ্ট ভাষায় যাকাত আদায়ের উপকারিতা, বর্কত ও দুনিয়া–আখেরাতে মঙ্গলের কথা বর্ণনা করেন। ফলে আল্লাহ যার মঙ্গল চান, সে এই আহ্বানে সাড়া দেয়। পক্ষান্তরে অন্য লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পার্থিব ব্যাপারে হিদায়াত যেমন, আপনি ড্রাইভারকে নসীহত করলেন, যাতে সে ধীর-স্থিরভাবে গাড়ি চালায়। আপনি তাকে সুন্দরভাবে স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এর উপকারিতাও বললেন। কিন্তু আপনি যার দিকে আহবান করলেন, তা সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে আপনার কথায় জ্রম্পেপ করল না তথা তাতে আমল করল না।

কখনো প্রচেষ্টা বড় সফল হয়। আপনি পছন্দ করেন এমন এক লোককে আন্তরকিতার সাথে নসীহত করলেন। কখনো কখনো আপনি হঠাৎ দেখবেন, যার সাথে আপনি কথা বলছেন, সে এ বিষয়ে আদৌ আগ্রহ রাখে না। তখন আপনি তাঁর হৃদয়কে সেদিকে ফিরাতে পারবেন না, যেদিক ফিরাতে তকদীরগতভাবে আল্লাহর ইচ্ছা নেই। সুতরাং আপনার শেষ সীমা ও ইচ্ছার শেষ পর্যায় হল দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে পথ দেখানোর হিদায়াত।

মহান আল্লাহই হাদয়সমূহের পরিবর্তনকারী, আবর্তনকারী। এই জন্য রসূল ఊ্র-এর অধিকাংশ দুআ ছিল,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دَيْنكَ.

অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী। আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। (আহমাদ ৬/১১, ৩০২, ৩১৫, তির্রিমী ৩৫২২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০১১নং)

তার অধিকাংশ কসম ছিল 'القلوب লা অমুস্নারিফিল কুলুব' বলে (নাসাঈ ৩৭৬২, ইবনে মাজাহ ২০৯২, ত্বাবারানী ১৩১৬৬, দিলসিলাহ সহীহাহ ২০৯০নং) এবং 'وَمُقَلَّبِ الْقَلَّوب লা অমুক্বাল্লবিল কুলূব' বলে। (কুখারী ৭৩৯১নং)

অর্থাৎ, হাদয় পরিবর্তনকারী (আল্লাহ)র কসম। না।

🕸 সূরা ফাতিহায় হিদায়াতের উদ্দেশ্য

সূরা ফাতিহা পাঠ ক'রে দুআকারী তাতে দুই শ্রেণীর হিদায়াত প্রার্থনা ক'রে থাকে ঃ-

১। পথ দেখানো হিদায়াত; আর তা হল হকের অনুকূল উপকারী ইল্ম। আর তা হল তাত্ত্বিক জ্ঞানশক্তি। এর সৃক্ষা প্রাপ্তি হল, বিতর্কিত বিষয়াবলীতে হিদায়াত (সঠিক পথ) লাভ। মুজতাহিদ (ভুল করলেও) একটি সওয়াবের অধিকারী; কিন্তু যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তিনি লাভ করেন দু'টি সওয়াব। নবী ﷺ রাতের নামায এই দুআ পড়ে আরম্ভ করতেন,

الله مَّ رَبُّ جَبْرَ النَّلُ وَ مِیْكَائِیْلَ وَ اِسْرَافِیْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالَمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَة اَنْتَ تَحْكُم بَیْنَ عِبَادَكَ فَیْماً كَانُوا فیه یَخْتَلَفُونَ، اهْدنیْ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَة اَنْتَ تَحْكُم بَیْنَ عِبَادَكَ فَیْماً كَانُوا فیه یَخْتَلَفُونَ، اهْدنیْ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَة اَنْتَ تَحْكُم بَیْنَ عِبَادَكَ فیْماً كَانُوا فیه مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدی مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَیْم. لَمَا اخْتُلفَ فیْه مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ إِنَّكَ تَهُدي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَیْم. لَمَا اخْتُلفَ فیْه مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ إِنَّكَ تَهُدی مَنْ تَشَاءُ إِلَ صِرَاطِ مُسْتَقَیْم. فی الشَّمَاوِر و السَّمَاوِر و السَّمَاور و السَّمَاور و السَّمَاور و السَّمَاور و المَّالِقِيْم الْمُعَالِ و السَّمَاور و المَّالِم المَّامِعِيْم و السَّمَاور و المَامِع و المُامِع و المَامِع و المُعلق و المَامِع و المَامِع و المَامِع و المَامِع و المُعلق و المَامِع و المَامِع و المَامِع و المُعلق و المَامِع و المَا

২। তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত; আর তা হল হৃদয়ের হক গ্রহণ করা, হক নিয়ে হৃদয় প্রশস্ত হওয়া, হককে ভালবাসা এবং হকের উপর আমল করা। আর এটাই হল ইচ্ছাগত কর্মশক্তি।<sup>(২৪)</sup>

দুআকারী এই হিদায়াত আল্লাহর কাছে চায়। যেহেতু তিনিই এর প্রার্থনাস্থল। তিনি বলেছেন,

{حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَـ يْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُ سُوقَ وَالْعُصْيَانَ أُولِئِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُ سُوقَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } وَالْعصْيَانَ أُولِئِكُ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٩) فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (b) سورة الحجرات

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমান (বিশ্বাস)কে প্রিয় করেছেন এবং ওকে তোমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী (অবিশ্বাস),

<sup>(&</sup>lt;sup>২8</sup>) তাত্ত্বিক জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছাগত কর্মশক্তির কথা জানতে দেখুন ঃ বাদাইউত তাফসীর ১/১০৮, বিস্তারিত দেখুন ঃ মানাযিলুল ইবাদ বাইনাল কুউওয়াতিল ইলমিয়াহে অল-কুউওয়াতিল আমালিয়াহি, হিশাম আলে উক্দাহ।

পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (এটা) আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হজুরাত ৭-৮ আয়াত)

আর মু'মিনগণ পরকালে বলবে,

{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لَهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ }

অর্থাৎ, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে, আমরা কখনও পথ পেতাম না। (সূরা আ'রাফ ৪৩ আয়াত)

এ সূরায় উক্ত উভয় প্রকার হিদায়াতই উদ্দিষ্ট, তার দলীল এই যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اهدنًا الصِّراطُ الْستَقيمَ}

তিনি বলেননি,

{اهدنَا إلى الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ } অথবা الهدنَا للصِّرَاطَ المُستَقِيمَ } याতে হিদায়াতের ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করে। (२०)

وَعَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَى} (৫০) سورة طه (৫০) سورة طه (৫০) معزوة عليه الله علام) অর্থাৎ, মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগা আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।' (সূরা ত্বাহা ৫০ আয়াত)

সূতরাং তিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার নিজস আকার-আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক অঙ্গকে তার উপযুক্ত রূপ দান করেছেন। তা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পথনির্দেশ ক'রে কর্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন। আর প্রত্যেক সৃষ্টির জনা রয়েছে এই হিদায়াতের উপযুক্ত অংশ।

আর চতুর্থ শ্রেণীর হিদায়াত হল, অন্তিম অভীষ্ট। আর তা হল জান্নাত অথবা জাহান্নামের প্রতি পৌছে দেওয়া। মহান আল্লাহ জান্নাতীদের সম্পর্কে বলেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لُولًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ } (80) سورة الأعراف

<sup>(&</sup>lt;sup>২°</sup>) হিদায়াতের চারটি শ্রেণী আছে। উপরে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী। এর প্রথম শ্রেণী হল, আম হিদায়াত, যা সকল সৃষ্টির মাঝে ব্যাপক। মহান আল্লাহ বলেন,

🕲 সিরাত্বে মুম্ভাকীমের ব্যাখ্যা এবং সরল ও বাঁকা পথের মাঝে পার্থক্য

'স্থিরাত্ব' মানে স্পষ্ট রাস্তা। এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে صرط الطعام খেকে। এর অর্থ খাবার গিলে নেওয়ার পর খাদ্যনালীতে চলমান হওয়া।

আর 'মুস্তাক্রীম' (সরল বা সোজা) বক্র বা বাঁকার বিপরীত। সরল রেখা সেটাই, যা দুই বিন্দুর মাঝে সবচেয়ে নিকটবতী। 'স্থিরাত্বে মুস্তক্বীম' (সরল পথ)ও সেই নিকটতম পথ, যা বান্দাকে তার প্রতিপালকের কাছে এবং সম্মানজনক গৃহ বেহেশতে পৌছে দেয়।

স্বিরাত্বে মুস্তক্বীম হল নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত পথ, কেননা তা আলিফ ও

লাম দারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য।

সূরা ফাতিহায় এর উদ্দেশ্য হল, হক জানা ও চেনা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। যেহেতু এই জিনিসই মহান আল্লাহর সম্ভণ্টি তথা বেহেশতে পৌছে দেবে।

পক্ষান্তরে বাঁকা বা টেরা পথ সোজা পথ হতে অনেক দূরবর্তী; যদিও উভয়ের শুরু ও শোষ একই হয়, আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ

অর্থাৎ, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে, আমরা কখনও পথ পেতাম না। (সূরা আ'রাফ ৪৩ আয়াত) আর জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলেন,

<sup>{</sup>احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٧٤) مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ অর্থাৎ, (ফিরিশুাদেরকে বলা হবে,) একত্র কর অত্যাচারীদেরকে, ওদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ওরা উপাসনা করত; আল্লাহর পরিবর্তে এবং ওদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাও। (সূরা স্বাফ্ফাত ২২-২৩ আয়াত)

সূরা ফাতিহায় প্রার্থনীয় হিদায়াত, দিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর হিদায়াত, যা আমরা প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টবা ঃ মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন ৮৩৫পৃঃ, বাদাইউত তাফসীর 3/203-202)

নেই।

বাঁকা পথে চললে গন্তব্যস্থলে পৌছতে দেরী হবে, পক্ষান্তরে সরল পথ সহজভাবে সত্ত্বর ঠিকানায় পৌছে দেবে।

সরল পথ পথিকের জন্য স্পষ্ট ও নিরাপদ, পক্ষান্তরে টেরা পথ অস্পষ্ট, যা ধাঁধায় ফেলে, মনে ভয় সৃষ্টি করে।

আবার অনেক টেরা পথ গন্তব্যস্থলে না গিয়ে অন্য দিকে যায়। বলা বাহুল্য, মুনাফিক, মুশরিক, কাফের, আহলে কিতাব প্রভৃতি অমুসলিমগণ, যারা শেষ নবী ঞ্জ-এর আগমন-বার্তা শোনার পরেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাঁর অনুসরণ করেনি, তাদের পথ আল্লাহ-গামী নয়। বরং তাদের পথ দোযখ-গামী, আর বড় নিকৃষ্ট সে ঠিকানা। আল্লাহর শরণ চাচ্ছি। (২৬)

<sup>(&</sup>lt;sup>\*৬</sup>) অনেক ধর্ম-নিরপেক্ষবাদী, যারা 'সব ধর্ম সমান' বলেন, তাঁরা বলে থাকেন, 'বিভিন্ন নদ-নদীর উৎসমুখ ও প্রবাহ পথ ভিন্ন হলেও সব একই সমুদ্রে গিয়ে মিশে। সকলের মত ও পথ বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য সেই একই বিধাতার সম্বৃষ্টিবিধান।' কিন্তু সকল নদী একই মিলনক্ষেত্রে পৌছে না। বিভিন্ন সমুদ্রে গিয়ে মিশে, কারো পানি মিঠা, কারো, লবণাক্ত, কারো বা অনাকিছু। যে নদী মিঠা-সাগরে বা শান্তি-সিন্ধুতে গিয়ে মিলেছে তা একমাত্র ইসলাম নদীই।

<sup>&#</sup>x27;একটি অঙ্ককে বিভিন্ন নিয়মে কথা যায়, উত্তরও একই বা সঠিক হয়।' কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে অঙ্ক কথতে দিয়েছেন তার পদ্ধতি মাত্র একটাই, ইসলাম পদ্ধতি। অন্য কোন মনগড়া 'প্রসেস'-এ উত্তর সঠিক হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

श्रित केंद्र हेंद्री । प्रति केंद्र हेंद्री केंद्र हेंद्र हेंद्र हैंद्र हैंद्

<sup>&#</sup>x27;পথ বিভিন্ন হলেও গন্তবাস্থল একটাই।' এ অন্য কোন সাধারণ গন্তবাস্থলের ক্ষেত্রে প্রযোজা হতে পারে। কিন্তু যে গন্তবাস্থলে আল্লাহকে পাওয়া যায় তার জন্য পথ একটাই। এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা টানলে মাত্র একটি রেখাই টানা সম্ভব। দুই বা তার অধিক রেখা টানতে গোলে—হয় ভা অপর বিন্দু পর্যন্ত পৌছবে না, নতুবা রেখা সরল হবে না। সেই একটি সরল রেখাই আল্লাহর পথ, ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

তওহীদবাদী ফাসেক তার ফিস্ক (পাপাচার) অনুযায়ী ট্রো পথে থাকে। (বিনা তওবায় মারা গেলে) পরকালে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে; তিনি ইচ্ছা করলে তাকে তার পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভুগিয়ে পরিশেষে একদিন বৈহেশতে দেবেন। নচেৎ (তওহীদের গুণে) তার পাপ মাফ ক'রে দিয়ে সরাসরি বেহেশ্ত দান করবেন।

ি সুরাত্বে মুস্তাক্রীম সম্বন্ধে উলামাগণের মতামত কেউ কেউ বলেন, 'সুরাত্বে মুস্তাক্রীম' বা সরল পথ বলতে উদ্দেশ্য ইসলাম। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী,

তথিং, আল্লাহ কাউকে সংপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন। এর পরবর্তী আয়াতে তিনি বলেছেন,

{وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا } (كالحد) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর এটিই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ। (সূরা আনআম ১২৬ আয়াত)

নবী ঠ্রঃ বলেন, "আল্লাহ সরল পথের উপমা বর্ণনা করেছেন। পথের দু'

<sup>{</sup>وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَقْرُقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ } (153) سورة الأنعام

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সূতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। (সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)

আব্দুলাহ বিন মাসউদ 🕸 বলেন, একদা রসূল 🔯 সুহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, "এটা আল্লাহর সরল পথ।" তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রতােকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।" অতঃপর তিনি উপরাক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। (অনুবাদক)

ধারে আছে দু'টি প্রাচীর। প্রাচীরে আছে অনেক খোলা দরজা। সকল দরজাতেই পর্দা লটকানো আছে। পথের মাথায় একজন আহ্বায়ক আহ্বান করছে, 'হে লোক সকল! তোমরা সকলেই (সরল) পথে প্রবেশ কর এবং বাঁকা পথে যেয়ো না।' অন্য একজন আহ্বানকারী পথের উপর থেকে আহ্বান করছে। যখনই কোন মানুষ প্রাচীর-গাত্তের কোন দরজা খুলতে উদ্যত হয়, তখনই সে বলে, 'ধ্বংস তোমার! দরজা খুলো না। কারণ তুমি দরজা খুললেই, তাতে প্রবেশ ক'রে যাবে।' পথ হল ইসলাম। দুই প্রাচীর হল আল্লাহর গভিসীমা। খোলা দরজাসমূহ হল আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ। পথের মাথায় আহ্বানকারী হল আল্লাহর কিতাব। পথের উপরে আহ্বানকারী হল প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে অবস্থিত আল্লাহর উপদেষ্টা (ফিরিশ্তা)।" (আহ্মদ ৪/ ৮২- ৮৬, তির্মিমী ২৮৫৯, নাসাই সুনান কুরা ৯/৬ ১, য়কম ১/৭৩, ইবনে কাসীর ১/২৭, আলবানী ফিলতে সন্তীহ রলেছন ১/৬৭)

কেউ কেউ বলেছেন, 'স্বিরাত্বে মুস্তাব্দীম' বা সরল পথ বলতে উদ্দেশ্য কুরআন অনুসারে আমল করা। এর দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿ قَدْ جَاءِكُمْ رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخفُونَ مِنَ الْكَتَابِ وَيَعْفُو فَعَ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءِكُم مِّنَ الله نُورٌ وَكَتَابٌ مَّبِينٌ (٤٤) يَهْدِي بِهِ اللهُ مَن اتّبَعَ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءِكُم مِّنَ الله نُورٌ وَكَتَابٌ مَّبِينٌ (٤٤) يَهْدِي بِهِ اللهُ مَن اتّبَعَ رضُوانَهُ سُبُلَ السّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِّن الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاط مُسْتَقيم } (طلا) سورة المائدة

অর্থাৎ, আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতারের যা গোপন করতে, সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু (প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সম্বন্ধি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বের ক'রে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা মাইদাহ ১৫- ১৬ আয়াত)

কেউ কেউ বলেছেন, 'স্বিরাত্বে মুস্তাব্দীম' হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। এর দলীল হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ } ( ١ كا) سورة يـــس

অর্থাৎ, আমারই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ। (সূরা ইয়াসীন ৬১ আয়াত) কেউ কেউ বলেছেন, তা হল নবী ঞ্জি-এর আনুগত্য করা। এর দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (٤٦) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَـهُ مَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأَمُورُ } (٥٥) سورة الشورى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأَمُورُ } (٥٥) سورة الشورى عواه, নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর—(সই আল্লাহর পথ যার মালিকানায় আকাশমন্তলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই। জেনে রেখো, সকল পরিণাম আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা শূরা ৫২-৫০ আয়াত)

উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি উক্তিই মাত্র একটি উক্তির দিকে ফিরে আসে, আর তা হল, দুই সাক্ষির অর্থ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ, কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করা, আর তা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যদানের অর্থ। এবং কেবল রসূল ঞ্জ-এর আনুগত্য করা, আর তা হল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্যদানের অর্থ।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল ধর্মই আদেশ করে তওহীদের ধর্ম ও রসূলদের অনুসরণ করতে। আর শয়তান সেই 'স্বিরাত্বে মুস্তাব্বীম' অবলম্বন করতে আদম–সন্তানকে বাধা প্রদান করে। ভাটি فَبِمَا أَغُو يَتَنِي لأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ } (১৬) سورة الأعراف الْمُسْتَقِيمَ } থাৎ, সে বলল, 'যাদের কারণে তুমি আমাকে ভ্রষ্ট করলে, আমিও তাদের জন্য তোমার সরল পথে নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব। শ্লেজা ক্ষ চভ্জাতা মহান আল্লাহ বলেন,

{ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ (٥٥) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ } (لا ف) سورة يــــس

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদেরকৈ নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র এবং আমারই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ। (সূরা ইয়াসীন ৬০-৬১ আয়াত)

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গত প্রশ্ন মনে উদয় হতে পারে, নামাযী মুসলিম নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যম্যে কিভাবে হিদায়াত চাইবে, অথচ সেতো হিদায়াতপ্রাপ্ত?

এর উত্তর কয়েকটি দেওয়া যেতে পারে %-

১। 'স্বিরাত্বে মুস্তাব্দ্বীম'-এর জন্য পরিপূর্ণ হিদায়াত তখন লাভ হরে, যখন বান্দা সর্বদা সেই ইল্ম ও আমল কাজে লাগারে, যা এই সময় করতে আদিষ্ট হয়েছে এবং যা করতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা বর্জন করবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হল এই সময় যা করতে তাকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়েছে, তা শিখরে ও আমল করবে। যে পর্যন্ত না তার মনে সংকর্ম করার ও অসংকর্ম বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প হয়েছে। আর এই তফসীলী ইল্ম ও সংকল্প একই সময়ে অর্জিত হওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। বরং সর্বদা সে এ কথার মুখাপেক্ষী থাকে যে, মহান আল্লাহ তার হদয়ে ইল্ম ও সংকল্প প্রক্ষিপ্ত করবেন, যার দ্বারা সে 'স্বিরাত্বে মুস্তাব্দ্বীম'-এর হিদায়াত লাভ করবে। (মজ্মুট দাতার্য়ে ১৪/৩৭-৫৮)

উদাহরণ স্বরূপ কোন মুসলিম দিনে একশ'টি ভাল কাজ করে, চাহে তা প্রকাশ্য কাজ হোক অথবা গুপু। আর অনেক সৎকর্মাবলীর মধ্যে একটি সৎকর্ম হল উপকারী জ্ঞান অনুসন্ধান করা। কেউ তার কম কাজ করতে পারে, কেউ তার বেশী করতে পারে। সূতরাং তারা যখন আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করবে, তখন তারা আসলে তাঁর কাছে নিজ নিজ মর্যাদার পরিপূর্ণতা প্রার্থনা করবে।

বরং একটি সংকর্মই, তা বহু লোকে করলেও, তারা নিজ নিজ হিদায়াতে বিভিন্ন হতে পারে। দু'জন লোক একই ইমামের পিছনে নামায পড়ে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায শেষ করে, অথচ দু'জনের নামাযের মাঝে আকাশ-পাতালের ব্যবধান হয়। অনুরূপ আল্লাহর প্রতি ভরসা, আল্লাহর ওয়ান্তে কাউকে ভালবাসা ও ঘৃণা করা, সাদকা, রোযা, হজ্জ, দাওয়াত, সংকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দানের কাজ, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি (সকল মানুষের সমান নয়)।

২। হিদায়াত একই পর্যায়ের নয়; বরং তার অনেক অনেক পর্যায় আছে। তাকুওয়ার পরিপূর্ণতার সাথে হিদায়াত পরিপূর্ণতা লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } (٥٤) سورة الحجرات

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। (সূরা হজুরাত ১৩ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

{وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدِّي) (٩٤) سورة مريم

অর্থাৎ, যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তিতে বৃদ্ধি দান করেন। (সূরা মারয়াম ৭৬ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدِّي وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ } (١٩) سورة محمد

অর্থাৎ, যারা সৎপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে ধর্মভীরু হবার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ ১৭ আয়াত)

হুদাইবিয়্যার সন্ধির দিন মহান আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ

ক'রে বলেছেন,

{وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا } (٤) سورة الفتح

অর্থাৎ, ..... এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। *(সূরা ফাত্*হ ২ *আয়াত)* 

উদ্দেশ্য অতিরিক্ত হিদায়াত।

যেমন দ্বীনের পর্যায় রয়েছে তিনটি; ইসলাম, তার থেকে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ঈমান, আর সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ইহসান। আবার প্রত্যেক পর্যায়েরও বিভিন্ন পর্যায় আছে।

যেমন নেক লোকদের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের হলেন নবী, তাঁর নিম্নে সিদ্দীক্ব, তাঁর নিম্নে শহীদ এবং তাঁর নিম্নে স্বালেহ। আর প্রকাশ্য ও গুপ্ত ইল্ম ও আমল অনুসারে তাঁদের মাঝেও বিভিন্ন পর্যায় আছে।

৩। বান্দা আমরণ হিদায়াতে (সরল পথে) অবিচল ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়। আল্লাহ সে অবিচলতা ও প্রতিষ্ঠা দান করেন। তিনি বলেন,

{يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُــضِلَّ اللّهُ الظَّالمينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء} (٩٩) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী ঈমানদ্বার তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবাহীম ২৭ আয়াত)

সুবিজ্ঞ লোকদের একটি দুআ হল,

{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} (ك) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক। সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র ক'রে দিও না। (সুরা আলে ইরেন ৮ আয়াত)

সবচেয়ে বড় সুবিজ্ঞ হন আম্বিয়াগণ। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর একটি দুআ ছিল,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دينك.

অর্থাৎ, হে হ্রদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হ্রদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। (আহ্মদ ৬/৯ ১, ৩০২, ৩ ১৫, তির্রিমী ৩৫২২, দিলদিলাহ দহীহাহ ২০৯ ১নং) اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبْنَا عَلَى طَاعَتكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে হুদয়সমূহকৈ আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হুদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। (ফুলিম ৬৭৫০নং)

ভেবে দেখুন, কিভাবে নবী ্লি এই দুআ পড়তেন, অথচ তিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল, সারা সৃষ্টির সর্দার! আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, বরং তাঁকে মাক্বামে মাহমূদ (মহা সুপারিশ, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান 'অসীলা'), হওয ও কওসারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর এ দুআ আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করার জন্য ছিল। যেহেতু আল্লাহই তাঁকে হিদায়াত দান করেছিলেন। তিনি নিজে হিদায়াতের মালিক ছিলেন না। তাই তিনি দুআ করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁকে সেই হিদায়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন, সেই পরিপূর্ণ হিদায়াত হাস না ক'রে তা পর্যায়ে বৃদ্ধি দান করেন।

বিশদভাবে হিদায়াতের দশটি প্রকার রয়েছে: তার মধ্যে একটি হল: এমন কাজ সে অজান্তে হিদায়াত ছাড়া ক'রে ফেলেছে, যাতে সে হকের প্রতি হিদায়াত প্রার্থনা করার মুখাপেক্ষী হয়।

অথবা এমন কাজ সে ক'রে ফেলেছে, যাতে সে হিদায়াত (সঠিক পথ) জানত, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে সে সঠিকতার বিপরীত করেছে। এখন সে তওবার মুখাপেক্ষী।

অথবা এমন কাজ, যাতে সে ইল্ম ও আমলে হিদায়াত (সঠিক পদ্ধতি) জানে না। সুতরাং সে তা জানা ও শিক্ষার ব্যাপারে, তা ইচ্ছা করার ব্যাপারে এবং তা আমল করার ব্যাপারে হিদায়াতশূন্য থাকে।

অথবা এমন কাজ, যার কিছু অংশে সে হিদায়াত লাভ করে, আর কিছু অংশে লাভ করে না। সুতরাং সে তাতে পরিপূর্ণ হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

অথবা এমন কাজ, যার মৌলিক বিষয়ে সে হিদায়াত লাভ করেছে, কিন্তু তফসীল বিষয়ক হিদায়াত থেকে বঞ্চিত আছে। সূতরাং সে উক্ত তফসীল বিষয়ক হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

অথবা পথের হিদায়াত সে লাভ করে, কিন্তু পথের ভিতরকার সমস্যা নিয়ে অতিরিক্ত হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়। যেহেতু পথের হিদায়াত লাভ করা এক জিনিস। আর পথের ভিতরকার সমস্যা নিয়ে প্রয়োজনীয় হিদায়াত অন্য জিনিস। ঐ দেখুন না, লোকটি অমুক শহরের রাস্তা এই এইভাবে যেতে হয়, তা চেনে। কিন্তু সে রাস্তায় সে ভালভাবে চলতে পারে না। কেননা, খোদ রাস্তা চলার জন্য খাস হিদায়াতের প্রয়োজন। যেমন অমুক সময়ে রাম্তা চলা ভাল, অমুক সময়ে ভাল নয়। অমুক বিপজ্জনক জায়গায় এত পরিমাণ পানি রাখা দরকার। অমুক জায়গায় হল্ট করা ভাল, অমুক জায়গায় ভাল নয়। এই সকল হিদায়াত অনেক ক্ষেত্রে পথ-চেনা লোকেও অবহেলা করে, ফলে সে ধ্বংসমুখে পতিত হয় এবং গন্তব্যস্থলে পৌছতে সক্ষম হয় না।

অনুরূপভাবে এমন কিছু বিষয়ও আছে, যাতে ভবিষ্যতে হিদায়াতের দরকার, যেমন অতীতে হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল। এমন কিছু বিষয় আছে, যাতে তার হক বা বাতিল কোন বিশ্বাস নেই। সেক্ষেত্রে সে সঠিক বিশ্বাসের জন্য হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

এমন বিষয় আছে, হয়তো সে মনে করে যে, তাতে সে হিদায়াতের উপর আছে। অথচ সে আছে ভ্রষ্টতার উপরে। সূতরাং সে ক্ষেত্রে সে সেই ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

এমন কর্ম আছে, যা সে হিদায়াত লাভ করেই করেছে। এখন তার প্রয়োজন হল, অপরকে সেই কর্মের দিকে হিদায়াত করা, তাকে সে পথ প্রদর্শন করা ও উপদেশ দেওয়া। যেহেতু এতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে যথেষ্ট হিদায়াত তার হাতছাড়া হবে। যেমন অপরকে হিদায়াত করা, শিক্ষা দেওয়া এবং উপদেশ দেওয়া নিজের জন্য হিদায়াতের দরজা খুলে দেয়। কারণ, বিনিময় সমশ্রেণীর কর্ম থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং যখনই সে অপরকে হিদায়াত করবে ও শিক্ষা দেবে, তখনই আল্লাহ তাকে হিদায়াত করবেন ও জ্ঞানদান করবেন। সুতরাং সে হিদায়াত প্রাপ্ত এবং পথ প্রদর্শক বা হিদায়াতকারী হতে সক্ষম হবে। যেমন নবী ্রি দুআয় বলতেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلا مُضلِّينَ، حَرْبًا لأَعْدَائِكَ، وَسِلْمًا لأَوْلَيَائِكَ، تُحبُّكَ النَّاسَ، وَنُعَادي بعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে হিদায়াতকারী হিদায়াতপ্রাপ্ত বানাও, অষ্ট ও অষ্টকারী বানায়ো না। তোমার দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এবং তোমার দোস্তদের সাথে শান্তি স্থাপনকারী বানাও। তোমার ভালবাসায় আমরা লোককে ভালবাসব এবং তোমার শক্রতায় তোমার বিরোধীদের সাথে শক্রতা রাখব। (রিসালাতু ইবনিল ক্লাইয়েম ইলা আহাদি ইখওয়ানিহ, তাহকীক আব্দুলাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুদাইফির, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিয়ী, ইবনে খুয়াইমা ১১১৯, ইবনে আসাকির, আহমাদ ৪/২৬৪, ইবনে আবী শাইবাহ ৪৪২নং, বাইহাকী, দাওয়াত কাবীর ২২০নং হাকেম ১৯২৩নং, ইবনে হিকান ১৯৭ ১নং, নাসাল ১৩০৫, ১৩০৬নং প্রমুখ, মুসনাদের মুহাক্বিক হাদীসাটিকে বিভিন্ন সূত্রের সমষ্টির ভিত্তিতে সহীহ বলেছেন। আলবানী য়াফি বলেছেন। অবশা দুআটির প্রথম অংশটি সহীহ।)

ু মোটকথা আপনি যখন হিদায়াত চেয়ে দুআ করেন, তখন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অর্জন করতে আগ্রহী হওয়া উচিত %-

প্রথম হল উপকারী ইল্ম, তা ভাল ভাবে সারণ করা, মুখস্থ করা এবং বেশী বেশী জ্ঞান অনুসন্ধান করা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُل رَّبِّ زِدْني عَلْمًا } (١٥٤) سورة طه

অর্থাৎ, বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।' (সূরা ত্বাহা ১১৪ আয়াত)

দ্বিতীয় হল উপকারী ইল্ম অনুযায়ী আমল করা, তা বৃদ্ধি করা এবং তাতে অবিচল থাকা।

🕸 একটি সৃক্ষা তত্ত্ব

'না'বুদ, নাস্তাঈন ও ইহদিনা' ক্রিয়াগুলিতে বহুবচনের পদ (আমরা) ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ দুআকারী কখনো একাকী হতে পারে। তা কেন? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিধেয় দুআর সাথে কাকুতি-মিনতি জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١٠٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সুরা আ'রাফ ৫৫ আয়াত)

আর কাকুতি-মিনতি আহবান করে দুর্বলতা ও নম্রতা প্রকাশ করাকে। অথচ হিদায়াত প্রার্থনায় এখানে বহুবচনের পদ এসেছে!

এর একাধিক জবাব রয়েছে %-

দুআকারী নিজেকে সামগ্রিকভাবে নেক বান্দাদের দলে শামিল করে এবং নিজেকে তাদের মধ্য হতে (একবচন পদ ব্যবহার ক'রে) নিজেকে প্রকাশ করে না। আর এমনটি মনের অহমিকা ও অহংকার দূর করার জন্য সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি।<sup>(২৭)</sup>

বহুবচন পদ এখানে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণকীর্তন করতে সহযোগী। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর বান্দা ও দাস অনেক। বহু সৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের নিকট হিদায়াত চায়, সাহায্য চায়। আল-কুরআনের আম দুআগুলি এর অনুরূপ। যেমন সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত, সূরা আলে ইমরানের প্রথম ও শেষ দিকে এবং আরো অনেক জায়গায় এই শ্রেণীর দুআ মজুদ রয়েছে। (বাদাইউত তাফসীর ১/২৫৫)

মু'মিন বান্দা নিজের জন্য প্রার্থনা করে এবং তার মু'মিন ভাইদের জন্যও প্রার্থনা করে। আর এতে রয়েছে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)দের অনুকরণ। নূহ শুঞা দুআ ক'রে বলেছিলেন,

বিশি । বিশি বিশি বিশি বিশি বিশ্ব ব

ইব্রাহীম প্রুদ্রা দুআয় বলেছিলেন,

﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِّيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ } (83) سورة إبراهيم

<sup>(</sup>১৭) মুফাস্সির আল্সী কোন কোন উলামা থেকে নকল করেছেন যে, ইসমাঈল ক্রিট্রা বলেছিলেন, আর্থাৎ, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।' (সূরা সাফ্ফাত ১০২ আয়াত) এবং তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন। পক্ষান্তরে মূসা ক্রিট্রাও বলেছিলেন, তাপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। প্রালাহ (আল্লাহ চাইলে) আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' (সূরা কাহক ৬৯ আয়াত) কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরতে পারেননি; অথচ উভয়েই 'ইন শাআল্লাহ' বলেছিলেন। রহসা এই যে, ইসমাঈল ক্রিট্রা নিজেকে ধৈর্যশীল জামাআতে শামিল করেছিলেন। আর মূসা ক্রিট্রা তা করেননি। আল্লাহই ভাল জানেন। (দেখুন ঃ রহল মাআনী ১/১৪৬)

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা–মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করো।' (সুলা ইয়াহিল ৪১ আছাত) আর মহান আল্লাহ মুহাস্মাদ ﷺ-কে বলেছিলেন,

{ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لذَّنبكَ وَللْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَات

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। আর ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। (সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)

বহুবচন শব্দের দুআতে রয়েছে দুআকারীর মুসলিম ভাইদের প্রতি সযত্নতা। মুসলিম মানুষের জন্য মঙ্গল পছন্দ করে। (মুসলিম স্বার্থপর হয় না, পরার্থপর হয়।) তাই দুআতে সে তাদেরকে ভুলে না গিয়ে নিজের জন্য তথা তাদের জন্যও দুআ করে।

তাছাড়া সূরা ফাতিহা (ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্য) নামাযে পড়া ওয়াজেব। আর ফর্য নামায জামাআত সহকারে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে তিন ওয়াক্তের নামায সশব্দে পড়া হয়। ইমাম (সূরা ফাতিহা পড়ে) দুআ করেন, আর মুক্তাদীরা সকলে নিজেদের জন্য এবং ব্যাপকভাবে সকল মুসলিম ভাইদের জন্য 'আমীন' (কবুল কর) বলে। যদি তারা ইমামের একবচন দুআয় 'আমীন' বলত, তাহলে তাদের সকলের দুআ কেবল ইমামের জন্য হত।



# ষষ্ঠ আয়াত

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

অর্থাৎ, তাদের পথ—যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ।

বান্দার দুআ এখনো শেষ হয়নি। বরং 'ইহদিনাস স্থিরাত্বাল মুম্ভাব্ধীম' বলার পর থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত উক্ত দুআর ব্যাখ্যা ও স্বতন্ত্রতা রক্ষাকারী বাক্য। এতে রয়েছে প্রার্থিত ও বাঞ্ছিত পথের বিবরণে আগ্রহ এবং ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত পথ সম্বন্ধে আশন্ধা প্রকাশ।

সুতরাং যখন বলা হল যে, পথটি সরল। তখন তা আরো স্পষ্ট করা হল এবং তাদের বিবরণ দেওয়া হল, যারা সে পথে চলে, সে পথ অবলম্বন করে এবং পরিবর্তন করে না, রদবদল করে না। অতএব সে পথ পথিকশূন্য নয়; যাতে কোন পথিক একা চলতে শঙ্কাবোধ করবে। বরং সে পথ চালু পথ, পথিকে পরিপূর্ণ পথ। সে পথের পথিকগণ হলেন সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি।

হাা। সচেতন দুআকারী যেসব বিষয়ে সযত্ন হবে, তার মধ্যে একটি এই যে, সে তার দুআকে বিশেষ গুণ দ্বারা বিশিষ্ট ক'রে নেবে এবং যে জিনিস পছন্দ করে না, সে জিনিস হতে নিজের দুআকে পৃথক ক'রে নেবে। আর এটা হবে তার প্রার্থনার প্রতি সযত্নতার দলীল।

বলা বাহুল্য সূরা ফাতিহা পাঠকারিগণ নিজেদের দুআ ও প্রার্থনাকে উক্ত স্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট ক'রে নেন। যেহেতু পথিকের নিকট পথ গোলমাল হতে পারে। কেননা, পথ অনেক এবং পরস্পর সুসদৃশ। তাই তারা তাদের বাঞ্ছিত পথের বিবরণ দিয়ে বলে যে, তারা সেই পথ পেতে চায়, যে পথের পথিকদেরকে আল্লাহ বিশেষ নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। সেই ব্যাপক নিয়ামত তাঁদেরকে দান করেছেন, যার মাধ্যমে সুখী জীবন এবং স্থায়ী সাফল্য লাভ হয়। সাধারণ সেই নিয়ামত নয়, যার মাধ্যমে তা লাভ হয় না।

🕸 নিয়ামতপ্রাপ্ত কারা?

মহান আল্লাহ সে বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা একাধিক শ্রেণীর। তিনি বলেছেন,

{ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلَحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (هَا) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ وَالصَّلَحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (هَا) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّه وَكَفَى باللّه عَليمًا } (90) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করবে, (শেষ বিচারের দিন) সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক (নবীর সহচর), শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা অতি উত্তম। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ। বস্তুতঃ মহাজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা ৬৯-৭০ আয়াত)

এ হল দুআকারীর চাহিদা যে, সে সৃষ্টির সেরা মানুষ শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎদের অনুরূপ হবে। (তাঁদের দলভুক্ত হবে।) নিয়ামতপ্রাপ্ত ও সরল পথের পথিকগণ হলেন তাঁরা, যাঁরা আল্লাহর আনুগত্য করেন, তাঁর রসূল ﷺ- এর আনুগত্য করেন। আর এই বিবরণে প্রত্যেক তওহীদবাদী ভারপ্রাপ্ত মুসলিম—সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত—সকলেই শামিল হবে।

এই নিয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগৃহীত করেন, তিনি সর্বজ্ঞ হিকমত-ওয়ালা। সুতরাং দুআকারী সরল পথের পথিকদের সংখ্যা নগণ্য দেখে যেন অবশ্যই দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ণ না হয়; যেহেতু তারাই নিয়ামতপ্রাপ্ত। আর সত্যিই তারা সংখ্যায় নগণ্য। দুআকারী যেন অবশ্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়, যদি তার শক্রদের সংখ্যাধিক্য দেখে। তারা সংখ্যায় অধিক হলেও, মর্যাদায়

নেহাতই কম। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّـنَّ وَإِن مُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ } (طلالا) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে। (সুরা আনআম ১ ১৬ আয়াত)

পথের বিবরণে তাকে 'সরল' বলা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে সে পথের পথিকদের বিবরণে বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও স্বালেহীনগণ। প্রমাণ হল যে, 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' পরোক্ষ জিনিস, প্রত্যক্ষ নয়। যে পথে নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ উপকারী ইল্ম ও নেক আমল সম্বল ক'রে দুনিয়ায় চলে থাকেন। যে পথ তাঁদেরকে মহান আল্লাহর সম্ভণ্টি তথা তাঁর জালাতে পৌছে দেয়।

আভিধানিক অর্থে 'নিয়ামত' বলা হয় ভাল অবস্থাকে। যে অবস্থায় মানুষ সচ্চল থাকে, জীবন মনংপূত থাকে, যাতে সুখ পাওয়া যায়। (মাক্বাইসুল লুগাহ, ইবনে ফারেস ৫/৪৪৬)

আর 'ইনআম' (নিয়ামত দান করা) মানে হল, জ্ঞানীদের প্রতি অনুগ্রহ পৌছে দেওয়া। (মুফরাদাতু আলফাফিল কুরআন, রাগেব আসফাহানী৮১৫পৃঃ)

মহান আল্লাহ যে সকল নিয়ামত বান্দাকে দান ক'রে থাকেন, তার মধ্যে বিনা শর্তে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল, সরল পথের প্রতি হিদায়াত। সে নিয়ামত খাদ্য, পানীয় ও লেবাস-পোশাক থেকেও বড়। বরং তা বৈষয়িক সকল বস্তু থেকে উত্তম। যেহেতু তাতে আছে ইহলৌকিক বাস্তবিক নিয়ামত এবং পারলৌকিক চিরস্থায়ী নিয়ামত।

নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝেও বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর আছে—-যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের হলেন নবীগণ। আবার তাঁদের মাঝেও পর্যায়ক্রম আছে। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ ্লি। তাঁরা সকলেই সরল পথের পথিক।

অতংপর সিদ্দীকগণ। আর তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন, আবূ বাক্র 🕸। তাঁরা সকলেই সরল পথের পথিক।

অতঃপর শহীদগণ। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হাম্যা ্রা । এবং সেই ব্যক্তি যে কোন যালেম বাদশার কাছে গিয়ে সংকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কর্ম থেকে নিষেধ করে, অতঃপর সে তাকে হত্যা করে। ১৮ এবং সেই মু'মিন, যাকে দাজ্জাল হত্যা করবে। (২৯)

<sup>২৮</sup> মুম্রদরাক হাকিম: ৩/১৯৫, তাবারানী: ১/৩০০/২, তারীখু বাগদাদ: ৬/৩৭৭ ও ১১/৩০২, সিলসিলা সাহীহা: নং ৩৭৪, সহীহুল জামে<sup>\*</sup>: পৃ ৬৮৫।

(🔭) আবূ সাঈদ খুদরী 🐞 হতে বর্ণিত, নবী 🎉 বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাব হলে মু'মিনদের মধা থেকে একজন মু'মিন তার দিকে অগ্রসর হবে। তখন (পথিমধ্যে) দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীদের সাথে তার দেখা হরে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা কররে, কোন্ দিকে যাবার ইচ্ছা করছ? সে উত্তরে বলবে, যে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তার কাছে যেতে চাচ্ছি। তারা তাকে বলবে, তুমি কি আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না? সে উত্তর দেবে, আমাদের প্রভু (আল্লাহ তো) গুপ্ত নন যে, (অনা কাউকে প্রভু বানিয়ে মানতে লাগব)। (এরূপ শুনে) তারা বলবে, একে হত্যা করে দাও। তখন তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে বলবে, তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে নিষেধ করেননি যে, তোমরা তার বিনা অনুমতিতে কাউকে হত্যা কররে না? ফলে তারা ঐ মু'মিনকে ধরে নিয়ে দাজ্জালের কাছে যাবে। যখন মু'মিন দাজ্জালকে দেখতে পাবে, তখন সে (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) বলে উঠবে, হৈ লোক সকল। এই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল 🕸 আলোচনা করতেন। তখন দাজ্জাল তার জন্য আদেশ দেবে যে, ওকে উপুড় করে শোয়ানো হোক। তারপর বলবে, ওকে ধরে ওর মুখে-মাথায় প্রচন্ডভাবে আঘাত কর। সুতরাং তাকে মেরে মেরে তার পেট ও পিঠ চওড়া করে দেওয়া হবে। তখন সে (দাজ্জাল) প্রশ্ন করবে, তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস রাখ? সে উত্তর দেবে, তুই তো মহা মিথ্যাবাদী মসীহ। সুতরাং তার সম্পর্কে আবার আদেশ দেওয়া হবে, ফলে তার মাথার সিথির উপর করাত রেখে তাকে দ্বিখন্ড ক'রে দেওয়া হরে; এমনকি তার পা-দুটোকে আলাদা ক'রে দেওয়া হবে। তারপর দাজ্জাল তার দেহখন্ডদ্বয়ের সাবাখানে হাঁটতে থাকরে এবং বলবে উঠ, সুতরাং সে (মু'মিন) উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে! দাজ্জাল আবার তাকে প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনছ্? সে জবাব দেবে, তোর সম্পর্কে তো আমার ধারণা আরোও দৃঢ় হয়ে গেল। তারপর মু'ফিন বলবে, হে লোক সকল। আমার পর ও অনা কারো সাথে এরূপ (নির্মম) আচরণ করতে পারবে না। সুতরাং দাজ্জাল তাকে যবেহ করার মানসে ধরবে। কিন্তু আল্লাহ তার

তাঁরা সকলেই সরল পথের পথিক।

অতঃপর স্বালেহীন (নেক লোক)গণ। আর তাঁদের রয়েছে অনেক পর্যায়। তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোক হলেন তাঁরা, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশ করবেন। তাঁরা সকলেই সরল পথের পথিক।

লোককে (পূর্ণ অথবা অপূর্ণ) 'নেক লোক' তখন বলা হবে, যখন কেউ ইসলামে প্রবিষ্ট হয়ে তার শরীয়ত অনুযায়ী আমল করবে। আর 'নেক লোক'-এর সংজ্ঞা থেকে সে দূরে সরে যাবে, যখন ওয়াজেব আদায়ে অবহেলা করবে অথবা মহাপাপ ও নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করার ব্যাপারে শৈথিল্য করবে। অবশ্য সে ইসলাম-বিধ্বংসী কোন কর্মে লিপ্ত হবে না এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। মহান আলাহ তাকে হয়তো ক্ষমা ক'রে দেবেন এবং শাস্তি দেবেন না। নতুবা তার পাপ অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেবেন। অতঃপর সে তওবাদী হওয়ার কারণে তাকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করবেন।

ভারপ্রাপ্ত (মুসলিম)রা নিজ নিজ আমল নিয়ে পৃথক পৃথক বহু পথে চলে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা তাঁর নিকট সঠিক পথ লাভের তওফীক প্রার্থনা করব, যে পথ তাঁর নিকট পৌছে দেবে। আর এর মাধ্যমে তাঁর সেই আদেশ পালনে প্রয়াসী হব, যাতে তিনি বলেন,

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله } (٥٠٤) سورة الأنعام

ঘাড় থেকে কঠাস্থি পর্যন্ত তামায় পরিণত ক'রে দেবেন। ফলে দাজ্জাল তাকে যবেহ করার কোন উপায় খুঁজে পাবে না। তারপর তার হাত-পা থরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন লোকে ধারণা করবে যে, সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু (বাস্তবে) তাকে জাল্লাতে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 👺 বললেন, বিশ্বচরাচরের পালন কর্তার নিকট ঐ ব্যক্তিই সবার চেয়ে বড় শহীদ। (মুসলিম ২৯৩৮নং)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। (সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)

🕸 দুনিয়ার স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম ও দোযখের উপর স্থাপিত

পুল-সিরাত্বের মাঝে সম্পর্ক

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর স্থাপিত প্রত্যক্ষ পথ (পুল)এ চলার সময় পরিত্রাণের ব্যাপারে পার্থিব জীবনের এই পরোক্ষ পথে চলার বড় প্রভাব রয়েছে। সে পুলের ভয়ানক বিবরণ এই যে, তা হবে পিছল, তাতে থাকবে আঁকড়া ও আঁকুশি, আর থাকবে লোহার চওড়া ও বাঁকা কাঁটা, যা নজদের সা'দান কাঁটার মত। (পুখারী ৭৪৩৯, মুসলিম ৪৫৪নং)

আবূ সাঈদ খুদরী ఉ বলেন, 'আমার কাছে এ কথা পৌছেছে যে, সে (পুল) হবে চুল থেকেও অধিক সূক্ষ্ম এবং তলোয়ার থেকেও অধিক

ধারালো।'<sup>(৩০)</sup> (মুসলিম, মওকূফ হাদীস মরফূ'র মানে ৪৫৫নং)

ইবনে রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, (পুল-স্বিরাত্বের উপর) আলোর ভাগাভাগি অতিক্রমকারীদের ঈমান ও নেক আমল অনুসারে হবে। অনুরূপ সিরাতের উপর তাদের দ্রুত ও ধীর গতির চলনও। যেহেতু ঈমান ও নেক আমলই এ দুনিয়ার 'স্বিরাত্বে মুস্তান্থীম', যার উপর চলতে এবং অবিচল থাকতে মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন। তা লাভ করার জন্য হিদায়াত প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং এই

<sup>(°°)</sup> উলামাদের মধ্যে এ বিযয়ে মতভেদ রয়েছে যে, পুল-সিরাত চওড়া না সৃক্ষা? কেউ কেউ বলেছেন, পুল-সিরাত চওড়া, কারণ তা পিচ্ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, তা সৃক্ষা। যেহেতু আবূ সাঈদ সে কথাই বলেছেন। শায়খ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে দু'টি মতের মধ্যে কোনটিকেও নিশ্চিত বলে ব্যক্ত করেননি। কারণ প্রত্যেকের কাছেই শক্ত দলীল রয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। (দেখুন ঃ শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিত্বিয়াহ ২/১৬০)

'স্বিরাত্বে মুস্তাব্বীম'-এর উপর যার চলন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে সরল হবে, জাহানামের উপর স্থাপিত ঐ পুল-স্বিরাত্বের উপরেও তার চলন সরল হবে। পক্ষান্তরে এই দুনিয়ার 'স্বিরাত্বে মুস্তাব্বীম'-এর উপর যার চলন সরল হবে না; বরং সন্দিহানের ফিতনার দিকে বাঁকা হবে অথবা প্রবৃত্তির ফিতনার দিকে টেরা হবে, স্বিরাত্বে মুস্তাব্বীমে তার সন্দিহান ও প্রবৃত্তির টেনে নেওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী জাহানামের উপর স্থাপিত পুলস্বিরাত্বের আঁকড়াও তাকে টেনে টেনে নামাবে। যেমন আবৃ হুরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "(সেসব আঁকড়া) মানুষের আমল অনুসারে টেনে টেনে নামাবে।" (কুখানী৮০৬ মুসলিম ৪৫ ১নং)

সুতরাং আপনি যদি জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুল-স্বিরাত্ব বেয়ে পার হতে নিরাপত্তা চান, হে জ্ঞানী ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ! আপনি যদি পরিত্রাণে অগ্রণী হতে চান, তাহলে আপনি আল্লাহর সেই স্বিরাত্বে চলুন, যার উপর দুনিয়ায় চলতে তিনি আপনাকে আদেশ করেছেন। আপনি খাঁটিভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদত ক'রে এবং একমাত্র রসূল ্লি-এর আনুগত্য ক'রে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য বাস্তবায়ন করুন।

নবীগণকে ভালবাসুন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি ঈমান রাখুন, তাঁদের মাঝে কোন পার্থক্য রাখবেন না। সিদ্দীব্দীনকে ভালবাসুন, সেই শহীদগণকে ভালবাসুন, যাঁরা এই দ্বীনকে উচ্চ করার জন্য শহীদ হয়েছেন। নেক লোকদেরকে ভালবাসুন, সত্যিকার ভালবাসা, কেবল মৌখিক দাবীর ভালবাসা নয়। আর সত্যিকার ভালবাসা প্রমাণ হবে তখন, যখন আপনি তাঁদের সাদৃশ্য ও আনুরূপ্য অবলম্বন করবেন এবং অনুসরণ করবেন। আর জেনে রাখুন যে, (নবী ﷺ বলেছেন,) "(কিয়ামতে) মানুষ তার সাথে অবস্থান করবে, যাকে সে ভালবাসে।" (কুসলিম ৬৭ ১৮নং)

### সপ্তম আয়াত

﴿غَيرِ المَعْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾

অর্থাৎ, তাদের পথ—যারা ত্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রিষ্টান) নয়।

মহান আল্লাহর শিখানো মত বান্দা তার প্রার্থনায় প্রার্থিত পথের অধিক বিবরণ দিচ্ছে। সে চাচ্ছে যে, আল্লাহ যেন তাকে তাদের পথ হতে দূরে রাখেন, যারা 'স্থিরাত্বে মুস্তাক্বীম'-এর প্রতি হিদায়াত স্বরূপ নিয়ামতপ্রাপ্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাতে অবিচল না থেকে পথচ্যুত হয়। ফলে তারা আমলী ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা আল্লাহর জ্যোধভাজন হয়; যেমন হয়েছে ইয়াহুদীরা। অথবা তারা তাত্ত্বিক ইল্মীশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা পথশ্রম্ভ হয়; যেমন হয়েছে খ্রিষ্টানরা। (এই দুই শক্তির কথা ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এ দুআ করার সাথে সাথে বান্দার নিজস্ব চেন্টারও প্রয়োজন আছে; যাতে সে সেই জিনিস থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, যে জিনিসে উক্ত দু'টি দল পতিত হয়েছে। সুতরাং সে তাদের পথ থেকে সাবধান থাকবে। যেহেতু হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি সান্ডার গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" (বুখারী ৩৪৫৬, মুসলিম ২৬৬৯নং)

﴿غَيرِ الْغَضُّوبِ عَلَيهِمْ﴾-এর মানে হল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্রোধভাজন ব্যক্তিদের পথ থেকে দূরে রাখ।

## 🕸 ক্রোধভাজন জাতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

যে জাতির উপর গযব ও ক্রোধ নাযিল হয়েছে স্পষ্টতঃ তারা ইয়াহুদ। ঈসা শুদ্রা-এর নবী হয়ে আসার পূর্বে তারা পরিবর্তন সাধন করেছিল। তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন মহান আল্লাহ। যেমন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

ইটি এটি নির্দিন ক্রিটিন ক্রিটিন ক্রিটিন করেছিন বিদ্বাহিত আয়াত বিদ্বাহিত আয়াত করেছেন, যার উপর তিনি লোধানিক, যার ক্রেকে ত্রালাহ করেছেন, যার উপর তিনি লোধানিক, যারে ক্রেকে তিনি বানর ও ক্রেকে শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগৃত (গায়রুল্লাহ)র উপাসনা করেছে। পুরা মাইদাহ ৬০ আয়াত)

তিনি আরো বলেছেন,

{فَبَآؤُواْ بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ } (٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। (সূরা বাক্বারাহ ১০ আয়াত)

তারা বারবার ক্রোধভাজন হয়েছে তাদের আমল অনুসারে। অথবা তাদের উপর গযবের উপর গযব ঘনীভূত ও স্তূপীকৃত হয়েছে। (বাদাইউত তাফসীর ১/২৪৪-২৪৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

আর্থাৎ, তাদের কৃতকর্ম কত নিকৃষ্ট, যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর জোধাবিত হয়েছেন। (সুরা মাইদাহ ৮০ আয়াত)

অবশ্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীসও এসেছে, নবী 🍇 বলেছেন,

"ইয়াহুদীরা হল ক্রোধভাজন এবং খ্রিষ্টানরা হল পথভ্রষ্ট।" (আহমাদ, ৪/৩৭৮, ত্বায়ালিসী ১/১৪০, ত্বাবারানীর কাবীর ১৭/৯৮, হাদীসটিকে ইবনে হাজার ফাতহুল বারী ৮/১৫৯তে হাসান বলেছেন, আহমাদ শাকের তফসীর ত্বাবারীর তাহক্বীক্তে ১/১৮৬ তে এবং আলবানী সহীহুল জামে' ১৩৬৩পৃষ্ঠায় সহীহ বলেছেন।)

আর এ তফসীরের ব্যাপারে সমস্ত মুফাস্সিরগণ একমত। (আল-ইজমা'

ফিত্-তাফসীর, শায়খ মুহাস্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-খুয়াইরী ১৩৭-১৪১পুঃ)

কিন্তু স্পষ্টিভাবে কর্তার কথা উল্লেখ না ক'রে কর্তৃকারকের কথা উহ্য রেখে ('যাদের প্রতি তুমি ক্রোধান্বিত হয়েছ' না বলে 'যারা ক্রোধভাজন হয়েছে') কেন বলা হল? এর দু'টি কারণ আছে ঃ-

এক ঃ এতে রয়েছে সম্বোধনে পরিপূর্ণ আদব। যদিও সে কথা অন্য

জায়গায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে। যেমন,

{مَن لَّعَنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ } (٥٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত। (সূরা মাইদাহ ৬০ আয়াত, এই শ্রেণীর কিছু নমুনা দেখুন ৯নং টীকায়)

দুই ঃ গযব বা ক্রোধ কেবল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নয়। বরং তাঁর বন্ধুরাও; যেমন ফিরিশ্তা, রসূল ও নেক লোকগণও ক্রোধান্বিত হন। তাঁরা তাঁদের মহান প্রতিপালকের ক্রোধে ক্রোধান্বিত হন; যেমন তাঁরা তাঁর সম্বৃষ্টিতে সম্বৃষ্ট হন। (বাদাইউত তাফসীর ১/২৩৫)

আল্লাহর ক্রোধ? হাঁা, মুসলিমের উচিত, মহান আল্লাহর সেই সকল গুণে বিশ্বাস রাখা, যে সকল গুণে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। সে গুণকে অর্থবিহীন মনে করা যাবে না, তাতে কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করা যাবে না, তার কোন দৃষ্টান্ত বা সদৃশ বর্ণনা করা যাবে না। তিনি তাই, যার কথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً}

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর তারপরেই বলেছেন, وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } (১১) سورة الشورى অর্থাৎ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা ১১ আয়াত)

﴿وَلاَالضَّالِّنِهِ﴾ -এর অর্থ হল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পথভ্রষ্টদের পথ থেকে দূরে রাখ। আর পথভ্রষ্ট হল সেই ব্যক্তি যে ভুলবশতঃ এমন পথে চলে, যা বাঞ্ছিত নয়। সে হল গুমরাহ, পথহারা।

🚳 পথপ্রষ্ট জাতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

এখানে যে জাতিকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে, তারা স্পষ্টতঃ খ্রিষ্টান জাতি।
মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবী হয়ে আসার পূর্বে তারা পরিবর্তন সাধন করেছিল।
মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءِ قَوْمٍ قَدْ ضَــلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاءَ السَّبِيلِ} (٩٩) سورة المائدة

অর্থাৎ, বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথস্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথস্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।' (সূরা মাইদাহ ৭৭ আয়াত)

খ্রিষ্টানদের মাসীহ ক্র্রিনেকে উপাস্য বানানো তথা ত্রিত্বাদের আকীদা বর্ণনার পর উক্ত আয়াত অনুক্রমে এসেছে। (আর তার মানেই পথভ্রষ্ট হল খ্রিষ্টানরা।)

অবশ্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীসও এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদীরা হল ক্রোধভাজন এবং খ্রিষ্টানরা হল পথভ্রষ্ট।" (হাদীসটির হাওয়ালা ৯৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আর এ তফসীরের ব্যাপারে সমস্ত মুফাস্সিরগণ একমত। (হাওয়ালা ১৮ প্র্যায় দেখুন)

অবশ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইয়াহুদীরা ক্রোধভাজন; তারা পথভ্রষ্ট নয়। অথবা খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট; তারা ক্রোধভাজন নয়। বরং এখানে মহান আল্লাহ উভয় জাতির প্রসিদ্ধতর গুণ বর্ণনা ক'রে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে উভয় জাতিই ক্রোধভাজন ও পথস্রষ্ট। (তফসীর ইবনে কাসীর ১/২৮)

ইয়াহ্দীদের ত্রোধভাজন এবং খ্রিষ্টানদের পথভাষ্ট
 হওয়ার কারণ

মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের উপর ক্রোধান্বিত এই জন্য যে, তারা হক জানার পরেও অহংকারবশতঃ, হিংসাবশতঃ, স্বার্থপরতাবশতঃ এবং নেতৃত্বের লালসাবশতঃ তা অস্বীকার করেছে।

তাদের অন্যতম 'হক' অস্বীকার হল, শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে অস্বীকার করা, অথচ তারা তাঁকে নবীরূপে চিনত; যেমন তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَمَّا جَاءِهُمْ كَتَابٌ مِّنْ عند الله مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ كَنَابُ مِنْ عند الله مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءِهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

অর্থাৎ, তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব এল; যদিও পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা এর (এই কিতাব সহ নবীর) সাহায্যে বিজয় কামনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা (সেই কিতাব নিয়ে নবী) যখন তাদের নিকট এল, তখন তারা তা অম্বীকার করে বসল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক। (সূলা বাক্লাবহ ৮৯ আয়াত)"

আর এর পূর্বে তারা বাছুরের ইবাদত করেছে, উযাইরের ইবাদত

<sup>ి ﴿</sup>نَسْتَفْتِحُونَ﴾ অর্থাৎ তারা মুহামাদ ﷺ এর নুবুওতের পূর্বে তার মাধামে আল্লাহর কাছে সাহাযা প্রার্থনা করতো।

করেছে, বহু নবীকে হত্যা করেছে, বহু স্পষ্ট নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে। বলা বাহুল্য, ইয়াহুদীদের নিকট ইল্ম ছিল; কিন্তু আমল ছিল না। আর যে ব্যক্তি আলেম হয়, অথচ সে ইল্ম অনুযায়ী আমল করে না, (বরং জ্ঞানপাপী হয়) সে ক্রোধভাজন হয়।

পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানদেরকে পথত্রষ্ট হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হতে পারে। যেহেতু তারা ঈসা স্প্রাঞ্জা-এর অনুসারী। অতএব তাদেরকে

পথভ্ৰষ্ট বলা যায় কিভাবে?

এখানে তাদের পথশুষ্টতার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, ঈসা আন্ত্রাতকে সত্যজ্ঞান করতেন, আল্লাহ তাঁকে ইঞ্জীল দান করেছিলেন, তাতে সহজতা ছিল, অলপ কিছু অতিরিক্ত বিধান ছিল। আর এমন অনেক জিনিস ছিল, যা ইঞ্জীলে উল্লেখ ছিল না। সে সবের উৎস হল তাওরাত। মহান আল্লাহ বলেন,

( বুর্ন দুর্ন তার্যাৎ, (আমি এসেছি) আমার পূর্বে (অবতীর্ণ) তওরাতের সত্যায়নকারীরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল, তার কতকগুলিকে বৈধ করতে। (সুরা আলে ইমরান ৫০ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

আল্লাহ ওতে (ইঞ্জীলে) যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেওয়া।

(সুরা মাইদাহ ৪৬-৪৭ আয়াত)

সুতরাং এই দিক দিয়ে তাদেরকে পথল্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঈসা আঞ্জা যখন নবীরূপে প্রেরিত হলেন, তখন যারা ঈমান আনার তারা আনল এবং অবশিষ্ট ইয়াহুদ তাঁকে অস্বীকার ক'রে বসল। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَأَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَني إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ } (١٤) سورة الصف অর্থাৎ, বানী ইম্রাঈলের একদল ঈমান এনেছিল এবং একদল কুফরী ক্রেছিল। (সূরা স্বাফ ১৪ আয়াত)

আর খ্রিষ্টানরা মূসা ক্রিন্সা-কে নবী বলে অম্বীকার ক'রে বসল এবং

তাওরাতকেও অবিশ্বাস করল। মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ الْكَتَابَ } (٥٤ ٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা বলেছে বা দাবি করেছে, 'খ্রিষ্টানদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই' এবং খ্রিষ্টানরা বলেছে, 'ইয়াহুদীদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) পাঠ করে। (সূরা বাক্বারাহ ১ ১৩ আয়াত)

অতএব যখন খ্রিষ্টানরা তাওরাতকে অবিশ্বাস করল, অথচ তাতে ছিল তাদের শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান, তখন তারা দ্বীনে অভিনব পথ (বিদআত) রচনা করল, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি এবং নিজেদের মূর্খতা ও ভ্রষ্টতাবশতঃ মনগড়া পদ্ধতি মতে ইবাদত করতে লাগল। বলা বাহুল্য, এদের নিকট ইল্মের কমি আছে। কিন্তু এরা আমলে বড় কর্মঠ ও সচেষ্ট।

এ ছাড়া তাদের ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ছিল বিদআত। ত্রিত্ববাদ থেকে নিয়ে সন্ম্যাসবাদ ইত্যাদি সবই তাদের মনগড়া ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

ভিত্ত নির্দ্ধী বিদ্বাহিত বিদ্বাহাল ২৭ আয়াত)

শায়খ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুলাহ) উল্লেখ করেছেন যে, দ্রষ্ট খ্রিষ্টান বলতে উদ্দেশ্য হাওয়ারীদের পর থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবী হয়ে প্রেরিত হওয়ার পূর্ব যুগের খ্রিষ্টানরা। নচেৎ তার পরের যুগের খ্রিষ্টানরা তো ক্রোধভাজন জাতিতেই গণ্য। যেহেতু তখন তাদের বিরুদ্ধে দলীল পরিপূর্ণ এবং ইল্ম সমাগত হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(আমপারার রেকর্ডকৃত তফসীর)

্র্রাহ্দী-খ্রিষ্টানদেরই?

উক্ত গুণ দু'টি কেবল ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়। বরং যে কোন জাতির লোকই তাদের সদৃশ হবে, সেও উক্ত গুণের ভাগী হবে। মহান আল্লাহ কাফেরদেরকেও ক্রোধভাজন ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন—চাহে তাদের কুফরী মৌলিক হোক অথবা মুর্তাদ হওয়ার কারণে হোক। তিনি বলেছেন,

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِيدًا }

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে ও আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, তারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। (সূরা নিসা ১৬৭ আয়াত)

বরং মুসলিমকেও আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের ধমক দেওয়া হয়েছে, যদি সে তার কোন মুসলিম ভাইকে ইচ্ছাকৃত খুন করে। মহান আল্লাহ বলেন, বিহুটি কুইন্টা কুইন্টা

অর্থাৎ, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন। (সূরা নিসা ১৩ আয়াত)

অনুরূপ লিআনকারী স্ত্রীকেও গযবের ধমক দেওয়া হয়েছে; যদি সে লিআনে মিথ্যা বলে। মহান আল্লাহ বলেন,

ত্রা (৯) {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (৯) النـــور অর্থাৎ, পঞ্চমবার বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসবে। (সূরা নূর ৯ আলত)

মোটকথা মু'মিন দুআয় চাইবে যে, আল্লাহ যেন তাকে ইয়াহুদ এবং তাদের অনুরূপ ফির্কা ও ধর্মের পথ থেকে দূরে রাখেন। যারা হক ও সত্য জানার পর তা মানতে চায়নি তথা নিজ ইল্ম অনুযায়ী আমল করেনি। ফলে তারা দ্বীনকে হাল্কা মনে করে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ধর্মীয় বিধানের দূর ব্যাখ্যা করে, তার পরিবর্তন ঘটায়, কার্পণ্য ক'রে তা গোপন করে, তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, লোককে ভাল কাজের উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজেদেরকে ভূলে বসে।

شروط وجوائز المسابقة الثقافية الرمضانية السابعة عشر للجاليات لعام ١٤٣٦هـ (باللغة البنغالية)

পবিত্র মাহে রমাজান ১৪৩৬ হিজরী উপলক্ষে প্রবাসীদের মাঝে সতেরতম

# সাংস্কৃতিক লিখিত প্ৰতিযোগিতা

বাংলা অনুবাদ

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ



الـمسـابـقـة الـثقــافية الرمضانية السابعة عشر للـجــالـيــــات ١٤٣٦هـ



# পবিত্র মাহে রমাজান ১৪৩৬ হিজরী উপলক্ষে প্রবাসীদের মাঝে সতেরতম সাংস্কৃতিক লিখিত প্রতিযোগিতার শর্তাবলি

- > সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই "সূরাতুস স্বালাহ" নামক বই থেকেই প্রদান করতে হবে।
- ২ উত্তর পত্র রাবওয়া দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্য়ালয়ে (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারে) নিজে উপস্থিত হয়ে জমা করতে পারা যায়। অথবা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে {পোস্ট বক্স নং ২৯৪৬৫, রিয়াদ-১১৪৫৭}। কিংবা অফিসের ইন্টারনেটের Jaliyat@islamhouse.com ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারা যায়। উত্তর পত্র জমা করার সর্বশেষ তারিখ হলো ২৯ শে জুলকাদাহ ১৪৩৬ হিজরী।
- ৩ উত্তর পত্রে অবশ্যই স্পষ্ট অক্ষরে প্রতিযোগীর নাম { পাসপোর্ট, ইকামা ও জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী} হতে হবে। প্রতিযোগীতায় কোনো { পুরুষ বা নারী} বিজয়ীর নাম { পাসপোর্ট, ইকামা ও জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী } না হলে, তাকে পুরস্কার হস্তান্তর করা হবে না।
- ৪ উত্তর পত্রে প্রতিযোগীর নাম, ভাষা, পোস্ট অফিসের যোগাযোগের ঠিকানা, ই- মেল
   { যদি থাকে} এবং টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর অবশ্যই লিখতে হবে।
- ৫ এই প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের নামের তালিকা রাবওয়া দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্য়ালয়ে (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারে) ইনশা- আল্লাহ ১৪৩৭ হিজরীর মুহার্রাম মাসে ঘোষণা করা হবে। এবং ইন্টারনেটের এই ওয়েব সাইটেও www.islamhouse.com বিজয়ীদের নাম প্রকাশ করা হবে। এর সাথে সাথে এই ইসলামী জ্ঞানদান কার্য়ালয়ের (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারের) ইন্টারনেটের বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতেও বিজয়ীদের নাম প্রকাশ করা হবে।



৬ - পুরস্কার বিতরণের পূর্বে বিজয়ীদেরকে ফোন অথবা মোবাইলের মাধ্যমে অভিনন্দন জানানো হবে ইনশা- আল্লাহ।

৭- এই প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান ও সময় পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, সম্মানিত প্রবাসীগণ ইন্টারনেটের এই ওয়েব সাইটে www.islamhouse.com এবং এই ইসলামী জ্ঞানদান কার্মালয়ের (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারের) ইন্টারনেটের বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং



الــمســابــقــة الــثقـــافية الرمضانية السابعة عشر للــجـــالــيــــــات ١٤٣٦هـ



সাইটগুলিতেও যেমনঃ- ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদিতে এই বিষয়টি লক্ষ্য করবেন।

- ৮ উত্তর পত্র আলাদা কাগজের এক পার্শ্বে (দিকে) স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। উত্তর পত্রের প্রথম পাতার উপরে BANGLA শব্দটি ইংরেজিতে অথবা আরবীতে লিখতে হবে।
- ৯ অন্যের উত্তর পত্র থেকে নকল করা শরীয়তে হারাম; তাই কোনো অবস্থাতেই তা অনুমোদন করা হবে না। কোনো উত্তর পত্র অন্যের উত্তর পত্র থেকে নকল করা প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করা হবে না।
- ১০ পুরস্কার গ্রহণের শেষ সময় হলো ১৪৩৭ হিজরীর সফর মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত। উক্ত তারিখের মধ্যে কোনো বিজয়ী তার পুরস্কার গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে, সে কোনো অবস্থাতেই তার এই বছরের পুরস্কার পরবর্তী সময়ে দাবি করতে পারবেন না।
- ১১ দশ বছরের কম বয়সের কোনো ছেলে বা মেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।
- ♦ ♦ বিঃ দ্রঃ- এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে আরো কিছু বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য নিয়ের নম্বরগুলির সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

ফোন নং ৪৪৫৪৯০০/৩০৬ অথবা ২৫১, মোবাইল নং ০৫০৬১১৩৬৯৩ কিংবা ০৫০৯২৬৪৬১২।

## পবিত্র মাহে রমাজান ১৪৩৬ হিজরী উপলক্ষে প্রবাসীদের মাঝে সতেরতম সাংস্কৃতিক লিখিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার

- ১। প্রথম পুরস্কার ১,৫০০/০০ (এক হাজার পাঁচশত রিয়াল)।
- ২। দ্বিতীয় পুরস্কার ১,২৫০ /০০ (এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ রিয়াল)।
- ৩। তৃতীয় পুরস্কার ১,০০০/০০ ( এক হাজার রিয়াল)।
- বিঃ দ্রঃ এই প্রতিযোগিতায় আরো বিজয়ী নারী-পুরুষদেরকে তাদের ভাষায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার মান অনুযায়ী তাদের আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হবে।

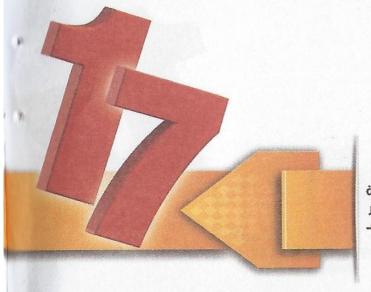

الـمسابـقـة الـثقــافية الرمضانية السابعة عشر للـجــالـيــــات ١٣٣١هـ



#### প্রশ্নপত্র

ভধু মাত্র সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন ( 🗸 ) দিতে হবে

| প্রশ্ন: - ১। কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বজন করার জন্য মহান আগ্লাহ কানে মন                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কবেছেন?                                                                                                                                                   |
| উত্তর: 🗆 নিন্দা 🗆 অবহেলা 🗅 অবজ্ঞা                                                                                                                         |
| প্রমাণ - ১। আল- কবআনের সবচেয়ে বড় ম্যাদাপূর্ণ সূরাতির শাম। প                                                                                             |
| উত্তর 🗖 সরা ইখলাস 🔲 সুরা নাসর 🗀 সূরা কা।তথ                                                                                                                |
| কার্য ্রান্তার আলাহ কোন অবস্থায় প্রশংসার থোগ্য :                                                                                                         |
| 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T                                                                                                                   |
| প্রশা - ৪। সকল প্রকার ইবাদত কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য । নবোনত হত্যান                                                                                    |
| ु प्रकारकत । एक्स । प्रकृश्य । प्रकृश्य                                                                                                                   |
| প্রমাণ কর ফিরিশাতা ও সকল সৃষ্টির জন্য স্বটেরে মহৎ ম্বাপা ও কওন্য । ।                                                                                      |
| दिल्द 🗆 मान श्रमान 🛘 रिष्क भागन 🔝 भरान श्रपूर र्यान 🖰                                                                                                     |
| ept. ান্য ইনাদ্রতের বিপবীতে কি রয়েছে?                                                                                                                    |
| টেত্রের □ বিদ্যাত □ আলসোম □ অংকার ও শেক                                                                                                                   |
| প্রামাণ ন ব । মাত্রীদেগাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন কে?                                                                                                    |
| উত্তর: 🗆 হাম্যা 🗅 হোসাইন 🗎 ওমার ফারুক                                                                                                                     |
| ভত্তর: । হামবা । হোলাহন ।<br>প্রশ্ন: -৮। দুআকারী নিজেকে সামগ্রিকভাবে কোন্ বান্দাদের দলে শামিল করে?                                                        |
| ज्ञाना जानाताल । (०० वाणापात्र                                                                                                                            |
| अक्षर - है। जोल्यामन मर्था रा थीनीर्थ रहार्ष्ट, जोने मर्था रंगन् जारित मन्तर                                                                              |
| উত্তর: □ ইয়াহুদের □ নাস্তিকদের □ কাদিয়ানীদের                                                                                                            |
| উত্তর: । হ্রাছ্পের । নাভিক্তের<br>প্রশ্ন: -১০। এই প্রতিযোগিতার বইটি পাঠ করে তার সারমর্ম শুধু চার লাইনে লিখুন।                                             |
| প্রশ্ন: - ১০। এই প্রতিধাোগতার বহাত শাত করে তার নাম কুলা কুলা সঠিক উত্তরে শুধু বিঃদ্রঃ- এই বইটি আপনার হাতে কি ভাবে পৌছলো? তা জানানোর জন্য সঠিক উত্তরে শুধু |
| মাত্র টিক চিহ্ন ( ✓ ) দিন। উত্তর:                                                                                                                         |
| □ ক। ইন্টারনেটের মাধ্যমে                                                                                                                                  |
| 🗆 খ। ইসলামী সেন্টার রাবওয়ার মাধ্যমে                                                                                                                      |
| ☐ গ। ইসলামী সেন্টার রাবওয়ার শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে                                                                                                       |
| □ ঘ। কোনো একটি মাসজিদের মাধ্যমে                                                                                                                           |
| 🗆 %। ইফতারী প্রোগ্রামের মাধ্যমে                                                                                                                           |
| □ চ। কোনো একটি দাওয়তী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে                                                                                                                 |
| □ ছ। উল্লিখিত মাধ্যমগুলি ছাড়া অন্য একটি মাধ্যমে, আর তা হলোঃ                                                                                              |
|                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |



الــمســابــقــة الــثقــافية الرمضانية السابعة عشر للـــجــالــيــــات ١٣٣٦هـ



شروط وجوائز مسابقة القرآن الكريم الرمضانية السابعة عشر للجاليات لعام ١٤٣٦هـ (باللغة البنغالية)

পবিত্র মাহে রমাজান ১৪৩৬ হিজরী উপলক্ষে প্রবাসীদের মাঝে সতেরতম

# পবিত্র কুরআন হিফজ প্রতিযোগিতা

সন ১৪৩৬ হিজরী { ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ }

বাংলা অনুবাদ

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ



الــمسابـقـة الــثقــافية الرمضانية السابعة عشر للــجــالــيــــات ١٤٣٦هـ



# পবিত্র কুরআন হিফজ প্রতিযোগিতা

পবিত্র মাহে রমাজান ১৪৩৬ হিজরী উপলক্ষে প্রবাসীদের মাঝে সতেরতম পবিত্র কুরআন হিফজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও শর্তাবলি

|              |                                        | প্রত্যেক স্তরের জন্য কুরআন হিফজের      |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| প্রতিযোগিতার | কুরআন হিফজের নির্ধারিত                 |                                        |
| স্তর         | পাঠ্যসূচী                              | নিৰ্ধারিত বিশেষ শৰ্তাবলি               |
|              | মোট ৩০ পারা                            | যারা কুরআনের শিক্ষক, শিক্ষিকা,         |
| ১ম স্তর      | ১ম পারা থেকে ৩০ পারা                   | शरकज, शरकजार এবং विশ्वविদ्यानस्य       |
|              | পর্যন্ত                                | অধ্যায়নরত ছাত্র ও ছাত্রি, তাদের জন্য  |
|              |                                        | এই পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট রয়েছে।         |
|              | মোট ১০ পারা                            | যে সকল নারী বা পুরুষ মাঝারি পর্যায়ের  |
| ২য় স্তর     | ২১ পারা থেকে ৩০ পারা পর্যন্ত           | কুরআন মুখস্থ করেছেন, তাদের জন্য এই     |
| र्भ ७५       |                                        | পাঠ্যসূচী সাব্যস্ত করা হয়েছে।         |
|              | মোট ৪ পারা                             | যে সকল নারী বা পুরুষ প্রাথমিক পর্যায়ে |
| ৩য় স্তর     | ২৭ পারা থেকে ৩০ পারা পর্যন্ত           | কুরআন মুখস্থ করেছেন, তাদের জন্য এই     |
|              | \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | পাঠ্যসূচী নির্ধারিত রয়েছে ৮           |
|              | শুধু ৩০ তম পারা                        | যে সকল প্রবাসী বালক বা বালিকার বয়স    |
| 2            | কেবল মাত্র আম্মা পারা অংশ              | দশ বছরের কম, তাদের জন্য কুরআন          |
| ৪র্থ স্তর    |                                        | মুখস্থ করার এই পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট করা |
|              |                                        | रुदार ।                                |
|              | মোট ২০ টি সূরা,                        | যে সকল নারী বা পুরুষ নতুন মুসলমান      |
| ৫ম স্তর      | কুরআন মাজীদের                          | হয়েছেন, তাদের জন্য কুরআন মুখহ         |
|              | সূরা তীন থেকে সূরা নাস পর্যন্ত         | করার এই পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট আছে। তবে   |
|              | AM ON CARA SAL ILA                     | কুরআন মুখন্থ শুনানোর সময় ইসলাম        |
|              |                                        | গ্রহণের প্রমাণপত্র তাদের সাথে অবশ্যই   |
|              |                                        | রাখতে হবে।                             |
|              | F.                                     | 11110- 1011                            |



الـمسـابـقـة الــثقــافية الرمضانية السابعة عشر للــجــالــيــــات ٢٣٦هـ



# পবিত্র কুরআন হিফজ প্রতিযোগিতার সাধারণ শর্তাবলি

- ১ এই প্রতিযোগিতা আরবীভাষী ছাড়া কেবল মাত্র উর্দু, ইন্দুনিসি, ফিলিপাইনী, তামিল, বাংলা, তেলুগু, সিংহলি, মালাবারি, ওরোমো, আমহারিক, হিন্দি, পশতু এবং নেপালি ভাষাভাষীদের জন্য সম্পাদিত হচ্ছে।
- ২ যে কোনো মহিলা বা পুরুষ প্রতিযোগী ৫টি স্তরের মধ্যে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্তরে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এবং তার এই নির্দিষ্ট স্তর ছাড়া অন্য কোনো স্তরে অংশগ্রহণ করা চলবে না।
- ৩ যে কোনো মহিলা বা পুরুষ প্রতিযোগী একাধিক স্তরে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
- ৪ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পুরুষগণ ১৭ ও ১৮ই রমাজান তারাবীর নামাজের পর থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত অফিসের (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারের) পার্শে অবস্থিত আল হোয়াইরীণী মাসজিদে উপস্থিত হয়ে কুরআন মুখন্ত শুনাতে পারবেন। এবং ১৪ই জুলকাদা উক্ত স্থানে মাগরিবের পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কুরআন মুখন্ত শুনাতে পারবেন। অনুরূপভাবে দক্ষিণ হারা আলমোনতাঝা জামে মাসজিদে ১৯ শে জুলকাদা আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কুরআন মুখন্ত শুনা হবে। আরো জেনে রাখা দরকার যে, পরবর্তী সময়ে নির্ধারিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কুরআন মুখন্ত শুনানার বিস্তারিত তথ্য ও রুটিন প্রদান করা হবে।
- ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারিণী মহিলাগণ ১৫ই জুলকাদা মাগরিবের পর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারের মহিলা বিভাগে, (সোদাইরী জামে মাসজিদের পার্শে) কুরআন মুখন্ত শুনাতে পারবেন। যে সমন্ত মহিলা নির্দিষ্ট সময় ও তারিখে উপস্থিত হতে পারবেন না, তাদের মুখন্ত শুনতে আমরা অপারক। তবে হ্যাঁ মহিলাগণ মাদ্রাসা দার আতেকা, উত্তর হারা অঞ্চলে জুলকাদা মাসের ১৯, ২০ এবং ২১ তারিখে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কুরআন মুখন্ত শুনাতে পারবেন। এর সাথে সাথে মহিলাগণের জন্য জুলকাদা মাসের ১৫, ১৬ এবং ১৭ তারিখে রবিবার,

عشر عشر ۱٤۳هـ

الــمســابــقــة الــثقــافية الرمضانية السابعة عشر للــجــالــيـــــات ١٣٤١هـ



সোমবার এবং মঙ্গলবার সকাল বেলায় মাদ্রাসা নুরুল কুরআন, মালাজ অঞ্চলেও কুরআন মুখস্ত শুনানোর সুযোগ রয়েছে।

৬ - এই প্রতিযোগিতায় প্রবাসীদের শিশুরাও (বালক ও বালিকা) নির্ধারিত যে কোনো একটি স্তরে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭ - এই প্রতিযোগিতায় কুরআন মুখস্ত শুনানোর সময় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে এবং অংশগ্রহণকারিণীকে উৎসাহজনক নগদ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৮ - এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নাম সন ১৪৩৬ হিজরী {মোতাবেক ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ} সালের জুল হিজ্জা মাসের শেষে ইন্টারনেটের এই ওয়েব সাইটেও www.islamhouse.com প্রকাশ করা হবে। এর সাথে সাথে এই অফিসের (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারের) ইন্টারনেটের বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতেও বিজয়ীদের নাম প্রকাশ করা হবে।

# officerabwah

এবং এই প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান ও সময় পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

৯ - কোনো বিজয়ী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের পর থেকে নিয়ে দশ দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়ে নিজের পুরস্কার নিতে ব্যর্থ হলে, সে কোনো অবস্থাতে তার এই বছরের পুরস্কার পরবর্তী সময়ে দাবি করতে পারবেন না।

কি কিঃ দ্রঃ- এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে আরো কিছু বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য নিম্নের নম্বরগুলির সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

ফোন নং ৪৪৫৪৯০০/৩০৬ অথবা ২৫১, মোবাইল নং ০৫০৬১১৩৬৯৩ কিংবা ০৫০৯২৬৪৬১২।



الـمسابـقـة الـثقــافية الرمضانية السابعة عشر للــحــالــــــات (١٤٣١هـ



# ১৪৩৬ হিজরী উপলক্ষে পবিত্র কুরআন হিফজ প্রতিযোগিতার পুরস্কারের সর্বমোট পরিমাণ ৫১০০০ রিয়াল

পুরুষ বিজয়ীদের জন্য ২৫৫০০ রিয়াল এবং মহিলা বিজয়ীদের জন্য ২৫৫০০ রিয়াল

| বিজয়ী   | প্রথম স্তর | দিতীয় স্তর | তৃতীয় স্তর | চতুর্থ স্তর | পঞ্চম স্তর |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| প্রথম    | 2600       | 3000        | 900         | <b>(00)</b> | ৯০০        |
| দ্বিতীয় | \$800      | ৯০০         | ৬০০         | 800         | 800        |
| তৃতীয়   | 2000       | 800         | 600         | 900         | ৬০০        |
| চতুৰ্থ   | 2500       | 900         | 800         | ২০০         | 600        |
| পথত্য    | 2200       | 500         | 900         | ২০০         | 800        |
| ষষ্ঠ     | 3000       | 600         | ২০০         | ২০০         | 900        |
| সপ্তম    | 800        | 800         | 260         | \$60        | ২০০        |
| অষ্টম    | 600        | 900         | 260         | 260         | 200        |
| নবম      | 900        | ২০০         | 200         | 300         | 300        |
| দশম      | ৬০০        | 300         | 300         | 300         | 200        |
| মোট      | 20600      | 6600        | ৩২০০        | ২৩০০        | 8000       |





الـمسابِـقـة الـثقــافية الرمضانية السابعة عشر